প্রকাশক—
প্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মেরিট পাবলিশার্স
৫১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

মৃদ্ৰক—
শ্ৰীসুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য
শ্ৰীভূমি প্ৰেস
৭৭ ধৰ্ম্মতিলা স্ট্ৰীট কলিকাতা—১৩

## পূৰ্বাভাষ

১৮৯৮ সালের এক শরং প্রভাতে আমার পৃজনীয় খুল্লতাত ৺কান্তিভূষণ সেন আমাকে বন্দুক ব্যবহারে শিক্ষা দেন। তখন আমার বয়স ১৩ বংসর। স্কুলে পড়ি। পরে সুযোগ ও সৌভাগ্যের যোগাযোগে বহু গুরুর নিকটে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং শিকারবিদ্যা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুরু ছিলেন মানভূম জিলার ঝালদার রাজা, বন্ধুবর ৺রায়বাহাত্তর উদ্ধবচন্দ্র সিংহ। অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদ, শিকারের নিশ্চল ও একাগ্র আসন, আত্মবিশ্বাস (Strong Nerve) ও নির্ভীকতায় ইঁহার সমকক্ষ আমার দীর্ঘজীবনে অন্য কোনও শিকারী দেখি নাই। কর্মজীবনের প্রারম্ভে, ১৯১০ সালে, রাঁচী জিলার কোলেবিরা থানার ভমর পাহাড়ের জমিদার প্রদ্ধেয় রণবাহাছুর সিংয়ের নিকট সাহস, অধ্যবসায় এবং সহযোগী শিকারী অরণ্যবাসীদের সঙ্গে সমপ্রাণতা, নিজে বিপদের সম্মুখীন হইয়া সহযোগীদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা—শিক্ষা পাই। ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছার বিখ্যাত শিকারী শ্রীযুক্ত বজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও তাঁহার সমবিখ্যাত শিকারী বন্ধু গোবরডাঙার জ্ঞানদা বাবুর নিকট ১৯১১ সালে হাজারীবাগে তাঁহাদের প্রবাস যাপন কালে বিভিন্ন রকমের শিকার কৌশল ও তত্ত্পযুক্ত রকমারী বন্দুক এবং তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করি। গিরিভির কোয়াড় গ্রামে বড়কু মাঝির নিকট অরণ্যচারী জীব-জন্তুর পদচিহ্ন পরিচয়, তদমুসরণের রীতিনীতি, সম্বম্বে শিকার বিজ্ঞানের এক নৃতন রাজ্যে প্রবেশের প্রথম দীক্ষা লাভ করি। গয়া জেলার নবীনগর থানার বাসভিহার জমিদার শ্রীযুত কালীপ্রসাদ সিংহ হাঁকোয়া করিয়া বাঘ শিকার করার এবং মডির উপর বসিয়া বাঘ মারার রীতিনীতি শিক্ষা দেন। জন্মলে শিকারের আবশ্যকীয় বহু তথ্য, "কি ও কেন" তাঁর কাছেই প্রথম শিক্ষা লাভ করি। ঔরন্ধাবাদ থানার পয়োই ( Pawai ) গ্রামের রুদ্ধ শিকারী এবং জমিদার সাজীবন লাল ঘোড়ায় চড়িয়া বর্শা দিয়া শিকারে অভ্যস্ত করান। পালামো জেলার নেতারহাটের অধিবাসী ধাওতাল উর্গাও এবং অগুকু বিরিজিয়া বনে জঙ্গলে শিকার উদ্দেশ্যে চলাফেরা করার কায়দা-কামুন, শিকারের ভূমি, আবাস এবং চিহ্ন, ভাষা ও শব্দ (interpretation

of animal sign and sound) শিক্ষা দৈন। "বাহিল বাঘ"কে রক্তচিছ্ল দেখিয়া কোন্ অলে গুলি লাগিয়াছে, কতদুর আহত, mortal wourd কি না এবং তাহাকে পায়ে হাঁটিয়া অনুসরণ করিয়া গুলি করিয়া মারার একমাত্র শিক্ষাগুরু এই ধাওতাল ছিল। বিপদের সন্তাবনায় কেবল এক টাভী হাতে লইয়া আমার সহচর ও রক্ষক, এই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সাহসী আদিবাসী প্রকৃত বন্ধু, ধাওতাল উর্বাও অন্ততঃ ১৫।১৬টি ঘটনায় সঙ্গ দিয়াছে। ভীষণ গর্জ্জন করিয়া আহত বাবের তাড়া সহ্য করিয়া স্থির বিশ্বাস রাখিয়া—যখন অপর সকল শিকারীগণ দৌড়াইয়া পলাইয়াছে অথবা গাছে আরোহণ করিয়াছে,—বাখ মারিবার পর দেখিয়াছি ধাওতাল এক পা-ও আমার পাশ ছাড়িয়া যায় নাই। এই প্রকারে বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত অথচ প্রকৃত শিকারী, অরণ্যবাসী, আদিবাসী, ব্যাধ, লুকক (trapper), অনেক স্তরের গুরু লাভ হইয়াছে। আজ জীবন সন্ধ্যায় তাঁহাদের কয়েকজনের মাত্র নাম উল্লেখ না করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা দমন করিতে পারিলাম না।

- (১) চোয়া ভূঁইয়া, হাজারীবাগ। চাহা শিকারে কায়দা।
- (২) টুফু ভোগতা, বাবাদরী থানা, রাংকা পালামৌ—হরিণ, শাম্বর, tracking এবং কালাভিতির শিকার।
- (৩) শিউধারী ভূ<sup>\*</sup>ইয়া, কেড়, পালামৌ। বাঘ ভলুক বাইসন ( tracking ও তাহাদের স্বাভাবিক ভাগান, মানে পালাবার রাস্তা নির্দেশ।
- (৪) গোবর মাঝি (খরোয়ার) গারু, পালামৌ। বাঘ, ভলুক, ছরিণ, বাইসন, ময়ুর মুরগী এবং তাহাদের স্বাভাবিক চলাফেরার পথ।
  - (e) চৈত ভোগতা, লাত ও সেরেন্দাগ পালামৌ। ঐ
- (৬) ইয়াকুব ঝাঁ, জমিদার, হেদ্লাগ হাজারীবাগ। বাঘ, ভলুক, হরিণ, ময়ুর, মুরগী
  শিকার।
  - (१) यनवर्गम (शरतायात--वाच ইত্যाদित tracking ও निकात।
  - (b) স্থকরা উরাও, কুরুমগড়, র<sup>\*</sup>াচী—বাঘ ইত্যাদির শিকার।

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সরকারী চাকরী জীবনের মধ্যে প্রায় ২৭ বৎসর ছোট-নাগপুরের পাহাড় জঙ্গলে Survey Settlement, Special Land Acquisition for Railways and Collieries etc. Khasmahal, Wards and Encumber Estates, Forest Settlement and Reservation এবং General Department-এর কাজে অভিবাহিত করিয়াছি। এ অঞ্চলের রাঁচী, হাজারীবাগ, গিরিভি, মানভূম, ধানবাদ, পালামৌ এবং তৎসংলগ্রগায়া জেলার এমন কম জঙ্গল পাহাড় ও গ্রাম অঞ্চল আছে যেখানে যাতায়াত এবং শিকার করার সুযোগ গ্রহণ করি নাই। এই সব জললের অধিবাসীরা অল্পবিস্তর সবাই jungle craft এবং অরণ্যচারী জীবজন্তর চাল-চলন, "রাহান-সাহান" (রাহান – বিশ্রাম বা রাত্রিবাসের স্থান, সাহান – ক্রীড়াজুমি এবং চরাগাহ, চরবার জায়ণ!) সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। যে এলাকায় যাহারা বাস করে তাহারা সেই এলাকার জন্তু-জানোয়ারের চাল-চলন বিষয়ে অভিজ্ঞ। ভিন্ন ভিন্ন এলাকার অরণ্যচারী জীব-জন্তর পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভেদে জীবনযাত্রার খাল্ল এবং তৎসংগ্রহের উপায় ভিন্ন প্রকাবের। প্রত্যেক এলাকার বিশিষ্ট অভিজ্ঞ শিকারীদের তীর্থগুরুক করিয়া অনেকের শিল্পন্থ ও অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়াছি। শিকারের "কি ও কেন" আমার শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক মনের দ্বারা বিশ্লেষণ এবং আবিস্কারের চেষ্টা করিয়াছি; বিশেষ করিয়া বাঘ ভল্লুক এবং বাইসন জাতীয় জীব-জন্তর।

আমার বরাবর বিশ্বাস যে বইয়ে লিখিয়া শিকার শিক্ষা দেওয়া যায় না। বনে জঙ্গলে কার্যাত এবং দৃষ্টাপ্ত প্রদর্শন ভিন্ন জনসাধারণ, বিশেষতঃ শহর বা পল্লীবাসীর পক্ষে এ বিভা প্রকৃত শিক্ষা করা সম্ভবপর নয়। এ অবস্থায় লিপিবদ্ধ হিসাবে একমাত্র নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞাপন দেওয়া ও অলস অবসরের মনোরম সময় কাটানোর সুবিধা ভিন্ন অন্য কোন সার্থকতা নাই। এই কারণে খ্যাতনামা অনেক শিকারী উপরওয়ালা, রাজ্যপালা I.C.S, I. P. S., I. E. S., I.F. S. বয়ু ও সহকশ্মীর বিশেষ অনুরোধ সম্ভেও আমার শিকার শিকা, বিশেষতঃ art of tracking and reading game sign and pug-mark সম্বন্ধে কখনও কোন লেখা প্রকাশ করি নাই।

"গুরু মিলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক" এই প্রচলিত প্রবাদের সত্যতা অতি হৃ:খের সহিত উপলব্ধি করিয়াছি। দীর্ঘ জীবনে শিকারের আর্টের সেবা করিয়া যাহা কিছু আয়ন্ত করিয়াছিলাম এবং তাহাকে যে অল্রান্ত scientific finich-এ দাঁড় করাইয়াছিলাম সে বিভা দান করিবার উপযুক্ত পাত্র পাই নাই। হৃ:খ হয়, এ সঞ্চয় আমারই সহিত শেষ হইবে। পরিশ্রম ও অবসর, তীক্ষ দৃষ্টি, সুতীক্ষ কান ও দ্রাণ শক্তির প্রয়োগ, জীবজন্তর মাভাবিক অভ্যাসগত চিস্তার ধারা, কার্যা ও চলাফেরার কায়দা (quick

† Sir Henry Wheeler I.C S. Sir Hugh Stephenson I. C. S., Sir James Sifton I.C.S. বিহারের রাজ্যপাল, Sir Laurie Hammond আসামের রাজ্যপাল।

interpretation of animal instincts and signs ) এ সৰ শিকারীর থাকা দরকার। তারপর নিশানা, আত্মবিশ্বাস (strong nerve) নির্ভীকতা, sporting spirit ও প্রত্যুৎপল্লমতিত্ব থাকার বিশেষ দরকার। আমার বিশ্বাস অনেক শিকারীরই এসব অল্পবিস্তর অথবা চলনসই রকম আছে। দীর্ঘ জীবন ছোটনাগপুরের বনে জঙ্গলে আমি এসব অর্জ্জন ও উপভোগ করিয়াছি একমাত্র যনামধন্য অধ্যাপক শ্রীনির্মালকুমার বসু ভিন্ন অন্য কোন শিক্ষার্থীর ভিতর এসব গুণ পাই নাই অথবা এসমস্ত গুণসম্পন্ন অন্য কাহারও সঙ্গে আমার যোগাযোগের সোভাগ্য লাভ হয় নাই। অহিংসা গুরু গান্ধীজীর শিশু ও সেক্রেটারী নির্মালকুমার অনেক সময় আমার সঙ্গে প্রকৃতির লীলাভূমি জঙ্গল, পাহাড, উপত্যকা এবং তাহাদের অধিবাসী বিভিন্ন আদিম জাতির বছ লোকের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছেন। ইংরাজ রাজত্বে যখন তিনি সি-আই-ডির নজরবন্দী তখনও তাহাকে রাজ্যপাল Sir Henry Wheeler, Sir Hugh Stephenson প্রভৃতির শিকার ক্যাম্প ও রাজভবনে নিয়ে গিয়েছি। রাজ্যপালদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয়, আলাপ, আলোচনা এবং মাচায় বসে একসঙ্গে শিকার উপভোগ করেছেন। চেলাকে বন্দুক ধরাইয়া হিংস্র পথের শিষ্য করিতে পারি নাই বটে কিছ ম্বচ্ছন্দমতি অরণ্যবাসী ও তাহাদের প্রতিবেশী জীব-জন্তুর নির্ভয়ে নিজ আবাসে চলাফেরার সুযোগ উপভোগ একসঙ্গে করেছেন। নির্ম্মলকুমারের আগ্রহ, উৎসাহ ও চেফায় আমার কন্যা শ্রীমতী জ্যোতি সেন আমার গত জীবনের কয়েকটি ঘটনা গল্পচ্ছলে বর্ণনা হইতে এই কাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পীস হ্যাভেন হাজারীবাগ ২৯.৮.৫৬.

বিজয়কান্ত দেন

# শ্রীনির্মলকুমার বস্থ

স্নেহাস্পদেষু—

# সুচীপত্র

| ١ ٢         | ষ্বতীতের এক পৃষ্ঠা               | 2            |
|-------------|----------------------------------|--------------|
| २ ।         | একোয়া                           | ٩            |
| ७।          | শিকারী বন্ধু কালীপ্রসাদ সিংহ     | 58           |
| 8           | মরণের ভয়                        | ২০           |
| ¢           | বাঘ কার                          | २७           |
| <b>७</b>    | বন্ধু ইয়াকুব খাঁন               | ৩৪           |
| 9           | স্থার এডোয়ার্ড গেট              | 8२           |
| <b>b</b>    | বীর কেশরী সিং                    | 86           |
| ا ہ         | প্রসাদ                           | ' (&         |
| 201         | গোকুল সিংহ                       | ৬৩           |
| >> 1        | আদম খোর বাব                      | د ۹          |
| ऽ२ <u>।</u> | রণ বা <b>হাত্র সিং</b>           | 95           |
| १७ ।        | রাজ বাহাত্বর উ <b>দ্ধব সিং</b> হ | ৮8           |
| 8 1         | বার বার তিন বার                  | 6-2          |
| 00          | পথল দেওতা                        | <b>ಎ</b> ৮   |
| ७७।         | বাইসন                            | 5 ° &        |
| 1 8         | চিতা—১                           | 229          |
| <b>b</b>    | চিতা—২                           | ১২৩          |
| । दर        | চিতা—৩                           | <b>シ</b> ミ み |
| 0           | ম                                | ১৩৪          |
| 5.1         | সাথী                             | द्रश         |

# অতীতের এক পৃষ্ঠা

"মিললেই 'হো ?"

"হাঁ হো, মার দেলকেই"

"কাঁ'হা পর ?"

"উ-উ-উ হাঁ, জঙ্গল কিনারে কুর্থী ক্ষেতমে।"

১৯১২ সাল। চাকরির প্রারম্ভে তথন আমি গয়া সেটুল্মেণ্টে শিক্ষানবীশ। সকালবেলা, আমিনের প্লেন টেব্লের উপর তার কাজ পরতাল করে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি। পালামৌও গয়ার সীমান্ত। দক্ষিণ দিগন্তে দেখা যায় পালামৌর ঘন বনে ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ এসে থেমে গেছে, তার কোল থেকে আছে গয়া জেলার সমতল ভূমি—বতা ফুলের লতানে ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। এ জায়গাটা প্রকৃতি ও মানব সভ্যতার যুদ্ধক্ষেত্র বলা যেতে পারে। দশ-পনেরো ঘর দরিদ্র চাষীর বসতি। তারা কল্পরময় অমুর্বরা প্রকৃতিকে শস্তশালিনী করবার চেষ্টায় বন জঙ্গল কেটে চাষ করে, তিল, কুর্থী সুরগুজা, অড়হরের যে সব শস্ত অতি দরিদ্র ভূমিতে জন্মায় এবং এক বছর চাষের পর ত্ব-তিন বছর জমি ফেলে রেখে দেয়, রিক্ত প্রকৃতিমাতা যাতে নতুন জন্মদানের জন্ম প্রাণশক্তি সঞ্চার করে উঠতে পারেন। এই স্থযোগে কেটে ফেলা বন্য গাছের গোড়া থেকে নতুন ডাল-পালা গজিয়ে উঠে মানব সভ্যতার অস্তিত্বের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় আত্মরক্ষার জন্ম অতীতে এই জেলায় অনেকগুলি মাটির কেল্লা গড়ে উঠেছিল। এই পাহাড় ঘেরা অঞ্চলের গ্রাম্য জমিদাররা উঁচু জায়গা দেখে মাঝখানে তৈরি

করেন উর্দের সুউচ্চ মাটির গড়, খোলার চাল দেওয়া, তার আসে-পাশে তাঁদের আত্রিতদের হর বাড়ি এবং পুরু মাটির প্রাচীর দিয়ে এ সমস্ত ঘিরে দেওয়া হয়। প্রাচীরের কিছু দ্রে খুব ঘন করে লাগানো হয় তাল গাছের সারি, যাতে তীর বা গোলাগুলি এই তাল শ্রেণীর বৃহহ সহজে ভেদ করতে না পারে, অথচ তার আড়ালে আত্মরক্ষা করে এরা অন্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে শক্রর উপর। কালের প্রকোপে এইসব কেল্লার অনেকগুলিই ধ্বংসপ্রায়, কোথাও কোথাও তার চিহ্ন মাত্র নেই, রূপ নিয়েছে মাটির স্তুপে, কোথাও বা শুধু মাত্র উঁচু জমি যেখানে চাষ-আবাদ চলছে। কেবল তালের ঘন শ্রেণী আজও দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন যোদ্ধার মত অতাতের সাক্ষ্য ও শ্বৃতি নিয়ে। এমনি একটি ধ্বংসম্ভূপের পেছনে আমার প্রেন্টেব ল।

দাঁড়িয়ে কাজ করছি, গ্রামের অধিবাসীরা অনেকে জড় হয়েছে চারপাশে। হাকিম কে, সে কি কাজ করছে তাও দেখতে এবং নিজেদের সুখ ছংখ জানাতে। এমন সময় একজন নবাগত আগস্তুকের সঙ্গে গ্রামবাসী একজনের কথোপকথন কানে এলো। তথনই বুঝলাম বাঘে কিছু মেরেছে যার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে, কারণ এখানে মাঝে মাঝে পাহাড় বন থেকে এসে গ্রামের সীমায় যে সব গরু মোষ চরে তাদের উপর ওরা অভর্কিত আক্রমণ করে। শিকারের নতুন নেশা তখন, নতুন উভ্নম। তাড়াতাড়ি কলম নামিয়ে আগস্তুককে প্রশ্ন করে জানলাম আমার অন্থমান মিথ্যা নয়। তারই নতুন কেনা গরুকে মেরে অন্তর কুর্থি ক্ষেতে কেলে রেখে গেছে। তথনই বেরিয়ে পড়লাম—সঙ্গে চল্ল গ্রামবাসীর দল। বনের কিনারায় ছাড়া ছাড়া ক্ষীণ কুর্থি গাছের মধ্যে পড়ে রয়েছে গরুটি। এক ঝটুকায় তার প্রাণ বের করে দিয়েছে। গরুর

কাঁধে শিঙের নীচেই ছপাশে বড় ছটি ছটি চারটি দাঁতের চিহ্ন পরিষ্কার বিভাষান, শুধু রক্তটুকু চেটে খেয়ে গেছে। মনে হল ভোরেই মারা। দিনের আলোতে খোলা জায়গায় আত্মগোপন শ্রেয় মনে করে বাঘ সরে গেছে। নবজাত ঝোপ-ঝাড় বাঘের আশ্রয়ের উপযুক্ত স্থান নয়। বিস্তীর্ণ ক্ষেতের মাঝে কাছাকাছি কোথাও বড় গাছ নেই যার উপয় বসে অপেক্ষা করা চলে। দেখলাম কাছে মরা গরুটির পূর্বে এক বতা কুলের ঝোপ। ঠিক করলাম মাটিতে বসেই বাঘ মারবো এবং ঝোপটি আত্রয় করলে পূর্বদিক দিয়ে যখন চাঁদ উঠবে তখন সামনে মড়ির উপর সোজা আলো পড়বে। সঙ্গের গ্রামবাসীদের বললাম ঝোপের বাইরের সব ডালপালা অক্ষত রেখে মাঝখানটায় চার হাত লম্বা ছহাত চওড়া কোমর সমান একটা গর্ত থঁড়ে কেলতে, কিন্তু খুব সাবধান, কোণাও যেন কোন চিহ্নমাত্র না থাকে। কাটা ডালপালা বা খুঁড়ে তোলা মাটি দূরে নিয়ে ফেলে আসে যেন। বাঘের দৃষ্টি অতি সতর্ক, কোথাও যদি সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকে তারা তৎক্ষণাৎ সে জায়গা ত্যাগ করে।

সদ্ধ্যার কিছু পূর্বে তাদের কাজ শেষ হল। গ্রামবাসীদের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে একজন গোয়ালাকে সঙ্গী করতে হল, সেও নাকি বাঘ মেরেছে। শিকার করতে গেলে যোগাভ্যাসের মত অভ্যাস করতে হয় নিঃশব্দ অনড় হয়ে। জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত যাতে না হয়, হাঁচি-কাশি তো দ্রের কথা। মশার কামড়েও কোন রকম না নড়া, কোনও অঙ্গ চালনা করিতে হলে তা অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরে। গতিহীন জড় বনের মৃত্তম সঞ্চালনও স্টিত করে প্রাণীর অন্তিত্ব, সামাত্ত ফড়িংয়ের লাফও তাকে দৃষ্টি-গোচর করে তোলে বত্য প্রাণীর দৃষ্টির সামনে। যাই হোক, মোড়া পেতে বসলাম হুজনে, পাশে তৈরি Jeffry's '333 bore cordite

rifle। গর্ভটির উপর কয়েকটি কাঠ দিয়ে তার উপর ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, যাতে সেখানে যে গর্ত আছে তা বাইরে থেকে দৃষ্টিগোচর না হয়। আমরা এমনভাবে বসেছি যে মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে বসলে ঝোপের গোড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের সামনে হাত সাত-আঠ দ্রে দেখতে পাই মৃত গরুটি পড়ে আছে, আবার মাথা নীচু করলেই অদৃশ্য হয়ে যাই।

ক্রমে পূর্য অস্ত গেল। পূর্যান্তের ক্ষীণ আভাটুকুও বিলীন হয়ে এল। থেমে গেল নীড়াগত পাখীদের কাকলি। শুক্লাক্রয়োদশীর চাঁদের আলো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে রচনা করলো আলো-আঁধারির মায়া। মাঝে মাঝে শোনা যায় নিশাচর পাখার ডাক, ডানার ঝটপট্, কখনও বা চারদিক কাঁপিয়ে ডেকে ওঠে হতোম পাঁটা "দ্রগুম্"। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে পাহাড়ের মাথায় মাথায় জেগে ওঠে তার প্রতিধ্বনি। আমরা বসে আছি অধীর প্রতীক্ষায়, আসবে এই আশায় মন সজাগ।

রাত তখন এগারটা। মাথা উঁচু করেই দেখি প্রকাণ্ড বাঘ।
সামনের ছটো পা মড়িটার উপব দিয়ে সন্দিয় চোখে আমাদের ঝোপের
দিকে চেয়ে আছে, ভাবটা যেন সত্যি ঝোপই তো, যেমন ছিল ?
আমিও চুপ করে চেয়ে রইলাম। তার মস্ত মাথা, চওড়া ছাতি
এবং কালো মোটা ডোরা আজও স্পষ্ট ভেসে ওঠে স্মৃতির নয়নে।
কিছু পরে নিঃসন্দেহ হয়ে যেই সে খাবারের জন্ম মুখ নিচু করেছে.
অমনি আমিও বন্দুক ধরেছি। তাই দেখে উৎস্ক গোয়ালাও মাথা
ভুলল এবং অতর্কিতে তার ভয়ার্ত কঠে বেরিয়ে এল, ''আরে বাপ
রে, কাড়া সে ভি বড়া ছায়।'' সঙ্গে সঙ্গে একটি উল্টন দিয়ে বাঘ
অদৃশ্য, তার পলায়নের চিহ্নও রহিল না এত ক্ষিপ্র তার গতি।
শিকারী স্বর্গের ছ্যারে আসতেই দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। অনুশোচনায় রাগে ছঃখে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। বার বার
মনে পড়তে লাগল আমার শিকারের যিনি গুরু তাঁর বারণ, যেন



কখনও বাঘ শিকারে অজানা কাউকে সঙ্গীনানিই। একে অপরের জীবনের দায়িত্ব নিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ অন্য জনের অসতর্ক মুহুর্তে যদি কোন শব্দ হয়।

নিজের শিকার করা মাংস খেতে সে ফিরে আসবে না এ বিশ্বাস হল না, সে নিশ্চয়ই আবার আসবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আশা ও ধৈর্য সম্বল করে উৎকণ্ডিত হয়ে অপেক্ষায় রইলাম রাত একটা পর্যন্ত। বড় বাঘের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়, তাই তাদের রীতি নীতি ভাল করে জানবার সুযোগ তখনও আমার হয়নি, যদিও কয়েকটি চিতা ও নেকডে তাদের প্রাণ হারিয়েছে আমার বন্দুকের গুলিতে।

রাত দেড়টা, জ্যোৎসা মান হয়ে এসেছে। হঠাৎ ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনে দেখি একপাল বুনো শুয়োর সারা ক্ষেত ছেয়ে ফেলেছে এবং চরতে চরতে তারা ক্রমশঃ এগিয়ে এল। হিতোপদেশের 'যৎধ্রবাণি পরিত্যজ্ঞা' ইত্যাদি মনে করে সামনে সবচেয়ে যেটা বড় সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি করলাম এবং দৌড়ে পালাচ্ছে এমনি আরো ছটিকে। পর পর তিনটি শুয়ে পড়ল। বন্দুকের শব্দ শুনে

প্রামবাসীবা উল্লাসের ধ্বনি করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, তারাও প্রামে আমাবই মত অপেক্ষায় ছিল। দূর থেকে জিজ্ঞাসা করলো উচ্চকণ্ঠে তাবা কাছে আসবে কিনা, অর্থাৎ আসা নিরাপদ কি না। সম্মতি পেয়ে কাছে এল। গোয়ালার মূর্থতা শুনে তাকে এই মারে আর কি। যাই হোক, বড় তিনটি শুয়োরের মাংস পেয়ে তাদের আনন্দ কম হল না, কিন্তু আমার মনে রইল শুধু সীমাহীন ক্ষোভ, বিফলতা ও গুরুবাক্য না শোনার গ্লানি।



ছই

### একোয়া

জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আজ যখন পিছন ফিরে চাই, কত কথাই মনে পড়ে। কতদিনের কত ঘটনা যা হয়তো তখন খাপছাড়া ছোট ঘটনামাত্রই ছিল, আজ তারা সুসম্বদ্ধ ছোট গল্পর রূপ নিয়ে অতীতের আঁধার থেকে স্মৃতির নয়নের সামনে এসে দাঁড়ায়। শিকারের অনেক সুযোগ জীবনে এসেছে এবং করেছিও প্রচুর। নেশার উন্মাদনায় শিকার করেছি, শিকারের জন্ম শিকার-প্রাণীহত্যার জন্ম নয়, কিন্তু অন্তরের অন্তন্থলে বিবেক বার বার বলেছে, "এ অন্যায়, এ অত্যাচার, এ হত্যার অধিকার তোমার নেই, জগতে কারুর নেই।" প্রতিবারই মনে মনে সক্ষল্প করেছি, না, আর নয়, কিন্তু রহস্থময় ঘন বন যখন রোমাঞ্চকর পরিস্থিতি ও শিকার সম্ভাবনা নিয়ে সামনে এসেছে আবার ভুলেছি সে সক্ষল্প। নেশা এমনিই জিনিস।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বনেলী স্টেটের ব্লাজা কীর্ত্যানন্দ সিংহ কুনী নদীর তীরে নেপালের বস্তাঞ্চল ঘেঁষা ছটি গ্রাম ভাগলপুর খাসমহল থেকে বল্পোবস্ত নিয়েছিলেন। এ গ্রাম ছুটি নিয়ে, সেখানকার চাষ-আবাদ বন্ধ করে গ্রামছুটিকে তিনি বনে পরিণত করিয়েছিলেন, যাতে নেপালের বত্যাঞ্চল থেকে জন্ত জানোয়ার এই নতুন বনেও আসে এবং তিনি সেখানে মাঝে মাঝে শিকার করতে পারেন। প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৯৩৩ সালে তিনি সে বন্দোবস্ত ছেড়ে দেন। তখন স্থপোলের উকিল প্রথিতনামা শ্রীঠাকুরপ্রসাদ তেওয়ারী সে গ্রাম ছটি সরকারের কাছ থেকে বছরে চৌদ্দশ' টাকায় বন্দোর্বস্ত নেন, কিন্তু ত্বছর পর দরখাস্ত দেন যে, তাঁর টাকাটা মাফ করে দেওয়া হোক, কারণ, "বনগাধা"র উপদ্রবে ওথানে চাষ-আবাদ অসম্ভব। এই দরখাস্ত সমর্থন করে স্থপোলের এস ডি ও গ্রীনন্দকিশোর সিংহ রিপোর্ট দেন এবং সে সব আমার কাছে আসে। বনগাধা শুনেই আমার ওৎসুক্য জাগল। সুপোলের এস ডি ও'কে জিজ্ঞাসা করে লিখলাম বনগাধা কি ? তিনি জবাব দিলেন "Wild asses," এতদিন এত জঙ্গলে ঘুরেছি, কই বনগাধার অস্তিত্বের চাক্ষুদ প্রমাণ দূরে পাক, কখন তো শুনিও নি। শিকারী বলে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। সে সময়কার লাটসাহেব, বড়লাট প্রভৃতি অনেকেরই **শিকারের বন্দোবস্ত করিয়েছি ও সঙ্গে নিয়ে শিকার করেছি।** বনগাধার রহস্ত জানবার জন্ম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কেম্প সাহেবকে গিয়ে বললাম। তিনি বললেন, তুর্গম পথ, তুমি যেতে চাও যাও, গিয়ে তোমার মোটরগাড়ি ভেঙে এসো, তারপর একসঙ্গে যাওয়া যাবে। কি ব্যাপার চাক্ষুষ দেখেও আসতে পারবে উকিল ভক্ত লোকের জমির তদন্ত হিসাবে।

১৯৩৬ সালের মে মাস। গঙ্গা পার হয়ে ভি—৮ ফোর্ডে স্থুপোলে গিয়ে পৌছিলাম এবং সেখান থেকে আরো উত্তরে বীরনগর থানার উদ্দেশে রওনা হলাম। ১৯০১-১৯০৪ সালে আমার কাকা মাধিপুরাতে এস ডি ও ছিলেন। আমার কৈশোরের সেই পরিচিত অঞ্চলগুলির সেদিনকার রূপ ও আজকের রূপে কত প্রভেদ! ১৯৩৪ সালে উত্তর বিহার ভূমিকম্পের যে রুদ্রলীলা প্রত্যক্ষ করেছে তার স্বাক্ষর আজও রয়েছে বিভামান তার শতশুলিদীর্ণ মাটিতে। উর্বর পলিমাটি যেখানে যেখানে বিদীর্ণ হয়েছে, সেই ক্ষতর উপর জেগে উঠেছে বালুকারাশি। সেই হুস্তর বালুকারাশি কোন মতে পার হতেই চোখে পড়ল বিস্তীর্ণ ঝাউ, কাশ ও পাটেরের ( হোগলা ) বনের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে রয়েছে ছোট ছোট গ্রাম। এই বহা এলাকায় এক সময় গঞ্জ, বাজার ও সমুদ্ধিশালী বসতি ছিল, যে গর্জে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ও শস্তোর ক্রয় বিক্রয় চলতো। বন্থাস্ফীত কুশীর ধ্বংসলীলায় সে সবের চিহ্নমাত্র নেই। মাঝে মাঝে মৃত-স্রোতা ক্ষীণ জলরেখা রয়ে গেছে শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে ভরা। উর্বরা ক্ষেত সব ঝাউ, কাশ ও পাটেরের বনে ছেয়ে গেছে দূর দুরান্ত পর্যন্ত। মাঝে মাঝে এক একটা ১২৫।১৫০ হাত উঁচু নারিকেল গাছ রয়ে গেছে যারা সমৃদ্ধি ও সুদিনে প্রতিষ্ঠিত। পঁচিশ-ত্রিশ মাইল অতিক্রম করে বীরনগর পৌছলাম। দারোগাকে আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, পৌছে দেখি বীরনগর থানার দরোগাজী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়। বীর-নগর গ্রাম ও থানা নেপাল সীমান্তে কুশীর উপকৃলে। যে জমির তদন্ত করতে হবে তা কুশীর ওপারে নেপালের সংলগ্ন। পার হয়েও অনেক পথ, কোন তৈরি রাস্তা নেই, যানবাহনও ছলভ, তাই ঠিক হল দারোগাজী ও আমি নৌকায় খেয়া পার হব এবং জমিদারের হাতী সাঁতরে নদী পার হয়ে ওপারে আমাদের জন্ম অপেক্ষা করবে এবং পরিদর্শনের স্থানে আমাদের নিয়ে যাবে।

খরস্রোতা প্রশন্তাক্ষী কুশীর, তীরে আমরা পোঁছলাম। নদী এখানে তিন মাইল প্রশন্ত। নদীর ওপারেই দেখা যায় তুষার- কিরীট নগাধিরাজের ধ্যানগন্তীর রূপ। আকাশের পটভূমিকা সন্ধ্যার আভায় রক্তিমাভ। নদীতে নামতে গিয়ে অতর্কিতে হাতীর পা পিছলে গেল। সেই যে সে ভয়ে আর্তনাদ করে ফিরে দাঁড়াল, অনেক চেষ্টা করেও তাকে আর জলে নামান গেল না। অগত্যা হাতীর আশা ত্যাগ করে আমরা হুজনেই খেয়া পার হলাম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাছেই জমিদারের এক ভাণ্ডারে রাতের আশ্রয় নিলাম। বিকেলে কালবৈশাখীর ঝড় ও অল্প বৃষ্টি হয়ে গেছে। অন্ধকার হতেই এমন শীত করতে লাগল যে, তিন-চারখানি কম্বল যা দারোগাজী জোগাড় করেছিলেন তাতে শীত মানল না, শেষে আগুন জালাতে হল সেই মে মাসে। এ যেন নগাধিরাজের রাজ্যে প্রবেশ করায় তাঁর প্রথম অভ্যর্থনা।

রাত্রে কিছু তুধ জোগাড় করা গিয়েছিল। তারই অবশিষ্টাংশ খেয়ে সকালে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে হেঁটে। পথ ঘন বনের ভিতর দিয়ে। খয়ের, আমন ইত্যাদির বন। গ্রামে পৌছন গেল। গ্রাম তুটি বেশ বড়। বেলা এগারটায় তদন্ত শেষ হল। দেখা গেল আবাদের চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফসল হবার কোন চিহ্ন নেই। সম্ভবত শস্ত গজাবার আগেই কোন বহুজন্ত তাদের নিমূল করে খেয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম বনগাধা অর্থে নীলগাই! এরা এবং বনগরু শস্তা নষ্ট করে। এখানে যে-সব গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়া এবং কুশীর বন্থার প্রকোপে সে-সব উজাড় হয়ে গেছে। যারা রক্ষা পেয়েছে, তারা ঘরবাড়ি গরু-বাছুর ছেড়ে দিয়ে আত্ম-রক্ষার জন্য পালিয়ে গেছে। যে সব গরু-বাছুর ছেড়ে গিয়েছে তারা বনে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরই বংশধর এই বনগরু। তারা ভীরুস্বভাব হরিণের মত হয়ে গেছে, দিনে বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, রাত্রের অম্বকারে এসে গ্রামের শস্ত নষ্ট করে যায়। যা জানবার ছিল জেনে ফিরে যাওয়া মনস্থ করে বীরনগরেব অভিমুখে চলতে শুরু করেছি। দেখলাম, মাঝে মাঝে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জমিতে

আবাদ হয়েছে। শুনলাম কীর্ত্যানন্দের প্রাইভেট সেক্রেটারি বাবু রঘুবর দয়ালের জমি। কাঁটাতার মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে। বুঝলাম গরু বা বড় হরিণ জাতীয় কোন জন্তুর প্রবেশপথ নিরোধ করা হয়েছে, যারা মাথা নত করতে জানে না। কাঁটার উপর দিয়ে মাথা বাড়াবে, তাতে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয় ডাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সূর্যবংশের বীরদের মত মাথা নত করবে না।

দারোগাজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে পথ হেঁটে চলেছি। এক জায়গায় ঘন বনে ঘেরা একটু শ্যামল প্রাঙ্গণ, ইংরাজীতে যাকে বলে glade, সেখানে হঠাৎ দেখি প্রকাণ্ড এক নীলগাই গাছের ছায়ায় শুয়ে রয়েছে। দেখে প্রথমেই মনে হল মরা; কিন্তু मेकून (मंत्रांन ना प्रत्थ तुक्षनाम मत्त्र नि । नात्तां शांकीरक वननाम, "ও হচ্ছে যুথ পরিত্যক্ত যুথপতি, যাকে বলে একোয়া'। প্রকৃতি রাজ্যের জীব যারা তাদের মধ্যে দেখা যায় একাধিপত্যের সহজাত প্রবৃত্তি। আমি একাই ভোগ করব, আর কাউকে দেব না এডটুকুও, আমিই প্রধান, এই তাদের মনোবৃত্তি। বাঘ হরিণ শুয়োর থেকে আরম্ভ করে হহুমান বানর খরগোস বিড়ালদের মধ্যেও দেখা যায় শাবক জন্ম দেবার প্রই, মা তার সন্তানকে স্যত্নে লুকিয়ে রাখে বলবান প্রচণ্ড বাপের দৃষ্টির সামনে থেকে, কারণ ভবিষ্যুৎ প্রতিদ্বন্দীর সম্ভাবনা মাত্রকে সমূলে বিনাশ করতে চায় পুরুষ জানোয়ার। হয়তো মা বাঘিনী তার বাচ্চাদের সঙ্গে ঘুরছে, এমন সময় এল वाघ, ज्थनहे वाघिनी जात्क जूलिएय निरंग याय निर्ज्ज मर्क वाकारमन পলায়নের সুযোগ দিয়ে। ক্রমে পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে বেড়ে ওঠে যৌবনপ্রাপ্ত কালকের দিনের শিশু-শাবক। আমরা জানি, জন্তদের অনেক শ্রেণী আছে যারা যুথবদ্ধভাবে থাকে, যেমন হাতী শুয়োর হরিণ বাইসন প্রভৃতি, তাদের মধ্যে একজন থাকে যূথপতি। প্রাপ্তযৌবন শক্তিশালী নবাগত একদিন হয়তো দৃষ্টিগোচর হয় ষূথপতির। তখনই সে তাকে আক্রমণ করে, হয়তো নবীন প্রাচীনের শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে সর্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আবার আত্মগোপন করে দলের ভিড়ে বা অক্সত্র, কিন্তু মনে জেগে থাকে তার প্রতিহিংসার আগুন। গোপনে সে শক্তি সঞ্চয় করে, থোঁজে তার উপযুক্ত অবসর। মহাকালের বিধানে যুথপতির পরাক্রমের সুর্য একদিন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে তার নিজেরও অগোচরে। আবার একদিন ঘূথপতির দৃষ্টিগোচর হয় নবীন, আবার তাকে আক্রমণ করে। এবার যৌবনমূদগর্বিত নবীন তাকে আহ্বান করে দ্বর্দ্ধ। কত সময় দিনের পর দিন চলে এই দ্বন্দ্যুদ্ধ, যূথের অস্থাত্য সকলে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকে উৎস্থক নয়নে নিরপেক্ষ হয়ে, कथन७ वा जाता धीरत मृरत हरण याय । এवारत घन्धयूरक नवीन रय জয়ী, প্রাচীনকে পরাজিত করে তাকে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে বিজয়গর্বে সে অধিকার করে যুথপতির আসন। দলশুদ্ধ সকলে স্থীকার করে নেয় তাকে, নির্মমভাবে পরিত্যাগ করে প্রাচীনকে, যে এতদিন ছিল তাদের সর্বেস্বা, তাদের কত তুর্দিনের রক্ষাকর্তা, অধিনায়ক। পশু জগতের এই নিয়ম—"Survival of the fittest". মুখ পরিত্যক্ত দলপতি তখন দেখে সে একা, সে একেবারেই নিঃসঙ্গ একা, যে দলকে সে এতদিন তার আপন বলে জেনে এসেছে, যেখানে তারই ছিল সব প্রতিপত্তি, সে তাদের কেউ নয়। এতদিন যাদের সুখে সুখ, তুঃখে তুঃখ ছিল, তাদের ছেড়ে সে যেতেও পারে না। মার্কণ্ড্যেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সমাধি বৈশ্যের মত তাদেরই আসেপাশে ঘুরে বেড়ায়, যদি কখনও বিপদের সম্ভাবনা দেখে, নিজেকে রোধ করতে না পেরে দলের কাছে ছুটে যায় বিপদের বার্তা নিয়ে। নতুন যূথপতি দিগুণ আক্রোশে আক্রমণ করে তাকে, আবার সে ফিরে আসে। তখন সে জগতের শক্র হয়ে দাঁড়ায়। "একোয়া" বাঘ, "একোয়া" হাতী, বা শুয়োর অত্যন্ত হিংস্র হয়। মনের একান্ত গ্লানিতে সে খাওয়া ত্যাগ করে এবং ক্রমে সর্বাত্রে নষ্ট হয় তার দৃষ্টিশক্তি। সে এক জায়গায় তথন বসে পড়ে। তার

অবস্থা বুঝে শকুন শেয়াল তার আসেপাশে এসে জোটে। অবস্থাটা কতদুর দেখবার জন্ম শেয়াল সন্তর্পণে কাছে আসে। টের পেয়ে একোয়া করে ওঠে গর্জন, ভয়ে পালায় শেয়াল। ভগবান অসীম দয়ালু, ক্রমে তার সব বোধশক্তি লোপ পায়, তখন জীবিত অবস্থাতেই শেয়াল-শকুনে তাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে, এই তার শেষ পরিণতি। এই নীলগাই হচ্ছে সেই মৃথপরিত্যক্ত। এর যদি সেই শেষ অবস্থা এসে থাকে, অবশ্যই একে মারব, নয়তো অযথা ওর প্রাণ নেবার ইচ্ছাবা উৎসাহ আমার নেই। সব শুনে দারোগাজী খুব হাসলেন, বললেন, "আপনি এ সব কি বলছেন ? এও কি সত্যি হয় ?" বিশ্বাস হল না তার। বললাম, চলুন দেখবেন। আমরা আরো কিছু অগ্রসর रुट नीनगारें हो छेर्रे माँडान वर इट वरनत मर्था हरक रान; কিন্তু অল্ল পরেই দৌড়ে পালিয়ে এল, তাঁর পিছনে তাড়া করে এল আরেকটি সতেজ নীলগাই; এবং আসেপাশে দেখা গেল আরো অনেকগুলি। আমাদের সাডা পেয়ে তারা আবার বনের ভিতর व्यनुगा रुरा राम, रक्वन य अरकामा रम करून छाए। एउस माफ़िस রইল, যেন সে জানাতে চায়—"দেখো, এদেরই ভাল করতে গেলাম. কিন্তু আমার ভাল ওরা চায় না, আমি আজ কেউ নই।"

দারোগাজী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, নতুন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হল বটে, এ আগে কখনও শুনিনি। উপসংহারে তাঁকে বললাম যে, যে মানুষ পশুপ্রকৃতির উপর উঠতে পারেনি সেও এমনি। অনেক বাদশাহ তাই প্রাণ হারিয়েছেন পুত্রের হাতে। প্রাচীন ভারতের মনীষীরা তাই যৌবরাজ্যে অভিষেক ও বানপ্রস্থের বিধান দিয়েছেন।

#### তিন

# শিকারী বন্ধু কালীপ্রসাদ সিংহ

পথ চলতে গেলে যেমন পথের নিশানা জানা প্রয়োজন, তেমনি কোন কিছু শিক্ষা লাভ করতে গেলে গুরুর প্রয়োজন, তা সে লেখাপড়া সঙ্গীত ললিতকলা বিজ্ঞান দর্শন যাই হোক। শিকারের ক্ষেত্রেও তাই। এ সম্বন্ধে জ্ঞানালোক দিয়ে যারা আমার পথ করেছেন স্থাম, তাঁরা সকলেই আমার গুরু। মনে পড়ে বাঁশডিহার বন্ধুবর বাবু কালীপ্রসাদ সিংহকে। তিনি প্রাচীন ও অভিজ্ঞ শিকারী ছিলেন। অমায়িক, হাসিথুসি, উদার ছিল তাঁর স্থভাব, অফুরস্ত ছিল তাঁর শিকারের উৎসাহ ও উত্তম।

গয়া জেলার আওরাঙ্গাবাদ সাবডিভিশানের দক্ষিণাংশ। পূবে দেও, পশ্চিমে নবীনগর, উত্তরে পাওয়াই ও দক্ষিণে পালামো জেলার সীমানা। এই এলাকার সার্ভে ও খানাপুরীর ভার পড়েছিল আমার উপর ১৯১২ সালে। আঘা ডাকঘরের সংলগ্ন গ্রাম দাদপাতে ছিল আমার হেড্ কোয়ার্টার। গয়া পালামো ছই জেলার মাঝে কোথাও গ্রাম্য পায়েচলা পথ এঁকে নিয়েছে ছই জেলার সীমানা, কোথাও বা ক্ষেতের আল ভাগ করে দিয়েছে ছই জেলাকে। গ্রাম ছাড়িয়ে যেখানে পাহাড় জঙ্গল সেখানে পার্বত্য নদী-নালা টেনে দিয়েছে সীমারেখা, কোথাও কোথাও বা উঁচু পাহাড়ের ছই দিকের ঢালু গা ছই জেলার অধিকারে। পর্বতমালার সবটাই প্রায়্ম পালামো সীমানায়, তবুও ছ-একটি ছোট পাহাড়, ওদেশে যাকে বলে টোংরা টুংরী এবং ঘুটঘুরী, যেন মালা থেকে ছিঁড়ে ছিটকে এসে গয়ার আবাদী গ্রামে ঘেরা উশুক্ত প্রাস্তরের মাঝে এসে প্রড়েছে।

নবীনগরের দিকিলে দামোরা ও ডোন্ডা ছিটি গ্রাম ঘন বনে ভরা, বসতিহীন (বে-চিরাগী)। এই গ্রাম ছটিকে গয়া পালামৌ উভয় জেলাই দাবি করে এবং তাই নিয়ে সীমানা সংক্রান্ত বিবাদের তদন্তে গেছি।

পাহাড় ও বনে ঘেরা ডোগুায় বিশালায়তন এক্তঃময় থাড্ডা পাহাড় যেন পৌরাণিক যুগের সুর অসুর প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ, তার শিখরের উপর ত্ত-চারটি গাছ। এই থাড্ডার পায়ের কাছে এসে লেগেছে পাহাড়ের ঢেউ, পশ্চিমে নেমে গেছে ঢালু। শিবলিঞ্চের গোড়ায় বড় বড় পাণরের চাঙ ওরই শিখর থেকে স্থানভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়ে আছে, তার মাঝে মাঝে চিড়চিড়ির বন। ক্রমে ঢালুতে দেখা যায় মহুয়া, আম ও অক্যান্ত বড় গাছ ও লতা। বসস্ত সমাগমে চিড্চিড়ি বনে লেগেছে নতুন পাতার সবুজের সমারোহ। রতেনের লতা গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে গেছে ছেয়ে, তারও নতুন পাতা বেরিয়েছে— রং তার সাদা। মহুয়া ফুল সবে ফুটতে শুরু করেছে। থাড়ার পুব-উত্তর প্রান্তে যেখানে অন্ত পাহাড়ের ঢেউ এসে লেগেছে তারই ঠিক গোড়ায়, পাহাড়ে ঢালু গা যেখানে সমতল দেশের দিকে ছুটে নেমে গেছে সেইস্থানটিতে অর্ধচক্রাকার মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা। বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা ধুয়ে যখন নেমে আদে এই বাঁধের বন্ধনে পড়ে যায় ধরা। বহুদিন, বহু বছর আগে যখন এখানে আবাদী গ্রাম ছিল তখন জলসেচ ও ব্যবহারের জন্ম এই কৃত্রিম জলাশয়টি তৈরি হয়েছিল। জনশ্রুতি, বর্গীর হাঙ্গামার সময় এ গ্রাম নিশ্চিক্ত হয়ে যায়, জল এসে বিস্তার করে তার আধিপাত্য। বাঁধের উপর গজিয়ে ওঠে চিড্চিড়ি, রতেন ইত্যাদি। তাদের শিকড় শত শত বাছ দিয়ে আঁকড়ে ধরে বাঁধের ভিজে মাটি, তাই এতদিনের অনাদৃত অসংস্কৃত অবস্থায়ও সে বাঁধ বর্যার প্লাবনে ধুয়ে যায়নি। বাঁধের ভিতর দিকে পাহাড় থেকে ধুয়ে আনা বালি, মাটি, শুকনো পাতায় ক্রমে ভরে আসছে, তবুও শীতের শেষ পর্যন্ত তার অগভীর জল জমে থাকে, তারপর দেখা দেয় পাঁক, গ্রীমের দিনে তাও শুথিয়ে অজত্র রেখায় কেটে ওঠে শুক হুদের কক্ষ। বাঁধের বাইরের দিকের ঢালুতে বর্ষার অঙ্গুলিচিহ্ন বিভ্যমান অজত্র খোয়াইয়ে! পূর্বকালের আবাদের ক্ষীণ চিহ্ন বিভ্যমান কোথাও কোথাও।

জায়গাটা পরিদর্শন করছি, হঠাৎ দেখলাম প্রকাশু বড় এক জানোয়ারের বসে-থাকা শরীরের ছাপ পাঁকের উপর।
এতবড় জানোয়ার পাঁকের উপর, মোয ছাড়া আর কি হবে।
মনে করলাম নিশ্চয়ই মোষ এখানে চরতে আসে, তাই যদি হয়,
তাহলে আসেপাশেই যারা মোষ চরায় তাদের কাউকে পাব
মোষের পালের সঙ্গে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলে জানতে
পারব যে এখনকার খাজনা কে এবং কোন্ গ্রামের জমিদার নিয়ে
থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য যে, মোষ বা চরওয়াহা দূরে থাক, কোন
জন-মানবের চিহ্ন পর্যন্ত পেলাম না চার পাঁচ মাইলের ভিতরে।
সন্ধ্যায় ফিরে গিয়ে, বয়ুবর বাঁশডিহার বাবু কালীপ্রসাদ সিংহের
সঙ্গে দেখা। সারাদিনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প হল সব শুনে
তিনি বললেন, ওটা মোষের বসার দাগ নয়, ও বনে বাঘের ভয়ে
কোন গক্ব-মোষ চরে না, বিশেষ করে থাডোর দক্ষিণে বাঘের গর্ত বা
মান, গরমের দিনে সেখানে বাঘ আশ্রেয় নেয়। ওটা হচ্ছে
শুয়োরের চিহ্ন।

'শুয়োরের ? না না, তা হতেই পারে না, অত প্রকাণ্ড শুয়োর ?' কালীবাবু পুরানো শিকারী. শিকারের তাঁর বিশেষ সথ ও অভিজ্ঞতা ছিল। এ ব্যাপারে তাঁর ছটি অমুচর ছিল, নাম দলেলওয়া ও বাসদেওয়া। তারা জাতে বহেলিয়া বা মির শিকার; শিকারই যাদের জীবিকা, অর্থাৎ ব্যধ। তীক্ষ তাদের দৃষ্টি এবং ক্ষিপ্র লঘু গতি। তিনি তাদের মধ্যে দলেলওয়াকে ডেকে বললেন—যা এখনি ডোণ্ডাতে, দেখে আয় কি জানোয়ার জলায় আসে, কত বড়, একা না

অনেক, কত রাত্রে আসে। সব জেনে সোজা ডিপ্টি সাহেবের ক্যাম্পে খবর দিয়ে আসবি।"

পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসছে এমন সময়ে দলেলওয়া এসে খবর দিল যে, একটা একোয়া শুয়োর রোজ প্রথম রাত্রে আসে। তখনই ঠিক হ'ল রাত্রে সেখানে যাব এবং খবর পেয়ে এই অসুসারে শিকারের বন্দোবস্তের ভার নিলেন কালীবাবু।

বিকাল চারটের মধ্যে রওনা হয়ে বাঁধের কিনারায় গিয়ে পৌছলাম, তখনও বেলা ডোবেনি। বাঁধের বাইরের দিকে পাহাড়ের ঠিক মুখোমুখি বাঁধের সমান লেভেলে মাচা বাঁধিয়েছেন কালীবাবু এবং তার উপর ফরাস পেতে রাতের মত প্রস্তুত হয়ে বসে তিনি অপেক্ষা করছেন। সামনে বাঁধের উপরের গাছপালা রচনা করেছে যবনিকা, যার পেছনে আমরা আত্মগোপন করব।

কালীবাবুর পাশে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। বসন্তের ছোঁয়া লেগে জেগে উঠেছে অরণ্যপ্রকৃতি। নাম-গোত্রহীন বৃক্ষলতা সকলে পরেছে ফুলের সাজ, বহু করমচা ফুল অকাতরে ঢেলে দিয়েছে তার সুরভি বাতাসে বাতাসে। শুক্রপক্ষের চাঁদ তখনও পূব আকাশে। রাত বেশি হয়নি, বড় জোর আটটা হবে; হঠাৎ দেখি পাহাড়ের কোলে জঙ্গল থেকে বিশালকায় এক শুয়োর সন্তর্পণে বেরিয়ে আসছে জলের দিকে। ছ এক পা এগোয় আর আমাদের দিকে একবার ডান কান ঘুরিয়ে শুক হয়ে দাঁড়ায়। কোন সন্দেহপূর্ণ শব্দের আভাস আসে নাকি কোথাও থেকে তাই শোনে, আবার ছ এক পা আসে আবার অহ্যদিকে কান দিয়ে শোনে বিপদস্টক কোন শব্দ আছে নাকি। এমনি করে ধীর মন্থর গতিতে এক পা এক-পা করে এগিয়ে আসে। বুঝলাম প্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। নারাগায়ে কাদা শুকিয়ে চড়চড়ে হয়ে আছে, চাঁদের আলায় দেখাছের সাদা। সারাদিন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ভেতে ওঠা পাছাড়ের গরম ও তৃষ্ণা সহ্য করে রাত্রের অন্ধকারে এগিয়ে আসহছে জল খেতে।



হঠাৎ কি যে তার সন্দেহ জাগল অথবা তার কোনও অন্তর প্রকৃতি তাকে মানা করল, সে জলের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল এবং জল না খেয়েই ফিরে দাঁড়াল বনের দিকে ফিরে যাবে বলে, আমাদের দিকে আড় হয়ে। কালীবাবু ইসারা করলেন, সে আর আসবে না কাছে, মারতে হয়তো এখনই মারুন। তুলে নিলাম আমার জেফরির কর্ডাইট রাইফেল ত০০ বোর এবং সামনের পায়ের উপরে মেরুদণ্ডের ঠিক নীচে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি যে ভার

গায়ে লেগে পার হয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি পেলাম। শুয়োরটি একেবারে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি তখনও মরেনি। দলেলওয়া বলল, 'আর গুলি নষ্ট করবেন না বাব্ ওর পেছনে, ও এখনি মরবে।' গুলির শব্দ শুনে লোকজন যারা অদ্রে অপেক্ষা করছিল তারা সাড়া দিল এবং কাছে এলো। মহা উল্লাসে বার জন মিলে শুয়োরের ছ মণ ওজনের বিশাল দেহ বহন করে নিয়ে গেল। তার মাথার চামড়াটা কেটে বাঁধাব বলে পাঠালাম নর্থ ওয়েস্টার্ণ ট্যানারিতে। শুধু mask এর (মুখের চামড়ার) ওজন হল পাঁয়ত্রিশ দের এবং দাঁত ছ'টি ৯ ইঞ্চিরও কিছু বেশি। অতি পুরানো 'একোয়া' শুয়োর।

এ শিকারের কথা শুনে পিতৃতুল্য কাকামণি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আমাকে প্রতিজ্ঞা করালেন যে জল খেতে এসেছে তৃষ্ণার্ত এমন পশুকে যেন কখনও হত্যা না করি।

### মরণের ভয়

পাঁচ বছর কেটে গেছে। গয়ার কাজ শেষ করে তখন পালামৌ অঞ্চলে আমার কর্মস্থল। ১৯১৭-র গ্রীষ্মকাল। পালামৌ এবং গয়ার দোসীমানাতে সাবানে গ্রামে আমার ক্যাম্প। সবে হেডকোয়াটার থেকে ফিরে ঘোড়া থেকে নামছি, এমন সনয় একটি লোক ছুটে এসে হাতে একখানি চিঠি দিল। বন্ধুবর কালীবাবুর চিঠি। তিনি লিখেছেন, 'বাঘে একটা বজ্ঞকীট মেরেছে, আমি প্রস্তুত হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি। পথের নিশানা আমার এই লোক দেবে, আপনি পত্রপাঠ চলে আসুন, সন্ধ্যার পূর্বে পৌছান চাই।"

লোকটির কাছে সব শুনে নিয়ে ভাবল ব্যারেল এক্সপ্রেস ৫০০
সহিসের হাতে দিয়ে তাকে সোজা এগিয়ে যেতে বললাম। হাতে
কিছু জরুরী কাজ ছিল, তাড়াড়াড়ি সেরে ঘোড়াকে বিশ্রাম দিয়ে
তার পিঠে চললাম কালীপ্রসাদের উদ্দেশে। পথে সহিসের
হাত থেকে রাইফেল নিয়ে নিলাম। অবারিত মাঠের পরে মাঠ পার
হয়ে চলেছি। এক জায়গায় দেখি একজন লোক দাঁড়িয়ে। সে
আমাকে থামিয়ে বলল, "ওই যে দ্রে লোকটাকে দেখছেন ওর কাছ
দিয়ে আপনাকে যেতে হবে।" দ্বিতীয় লোকটি দেখিয়ে দিল তৃতীয়
ব্যক্তি দ্রে দাঁড়িয়ে, এমনি করে কালীবাবুর নির্দেশে দাঁড়ান ন-দশ জন
পার হয়ে যেখানে পৌছলাম সেখানে সমতল জমি শেষ হয়ে পার্বত্য
ভূমি শুরু হয়েছে। একটা বড় পাথরের উপর কালীবাবু যেন
সতৃষ্ণনয়নে আমার প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই হাসিমুখে
অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, "আমি বহুদ্র থেকে আপনার গতি লক্ষ্য
করছি। এ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে বাঘের খবর পাচিছ।
আপনি কাছেই ক্যাম্পে আছেন, খবর পেয়ে খোঁজ নিচ্ছিলাম বাছের,

যাতে এই সুযোগে শিকার করা চলে। এমন সময় শুনতে পেলাম কাল বড় টাইগার একটা বজকীট মেরে অর্থে কটা গেয়ে গেছে। এখানে পার্বত্য স্রোতস্বতী এ সময় শুকিয়ে যায়। ত্-চার জায়গায় মাত্র জল থাকে, সেইখানে সব জন্ধ-জানোয়ার আসে জল থেতে, বাঘও সেই সুযোগে শিকার করে, জলও খায়। তা আমি অক্যান্ত সব জল বালি চাপা দিইয়ে দিয়েছি, কেবল যে জলের কাছে বজকীটটা পড়ে আছে সেখানটা ছাড়া। বাঘ আজ নিশ্চয়ই আসবে সেখানে, চলুন আমরা গিয়ে বসি।"

সেই থাড্ডা পাহাড়। যে দিকটা পালামৌর দিকে তার কাছে অগ্য পাহাডের কাছ বেঁসে একটি পার্বত্য স্রোতস্বতীর বাঁক ইংরেজী অক্ষর L-র মত। তারই কোণে বাঁধা হয়েছে অনুচ্চ শিকারের মাচা এমনভাবে বাঁধতে হয় যাতে জঙ্গলের অন্যান্য গাছের মধ্যে মিশে থাকে। তাই আঠার ফুটের বেশি উঁচু হয় না, শুদ্ধ চারটি খুঁটির উপর একটি ফ্রেম, শিকারী তার উপরে বসলে দূর থেকে সভা কেটে আনা টাটকা ডাল পালা দিয়ে চারিপাশ ঘিরে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ মাটি থেকে আমরা জল্প-জানোয়ারকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত তাতে রাতের স্বল্লালোকে বন্দুকের নিশানা ঠিকমত বসে না মাচা বেশি উঁচু হলে। লক্ষ্য বস্তু বা টারগেটু যে কেবল নতুন রকম দেখায় তা নয়, জন্তর যে অঙ্গ শিকারীর শক্ষ্যস্থল তা পাওয়া যায় না। স্বভাৰতঃ বন্য জন্তুর সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি সামনে ও চারিপাশেই দেখে. বিশেষ কোনও কারণে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হলে তারা উপরের দিকে চায় না। আমরা মাচার উপর গিয়ে বসলাম। সঙ্গের লোকজন সব চলে গেল। আমাদের বাঁ-পাশে একটা সতেজ রতেনের লতার ঝাড়। সামনে বালির উপর পড়ে রয়েছে মরা বজ্রকীটের লৌহবর্মের মত খোলস। দীপহীন রাতের অন্ধকারে সাদা-বালির উপর যথন বাঘ আসবে, তখন তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাব। বজ্ঞকীটের ইংরেজী নাম "আণ্ট ইটার"।

উৎসুক আগ্রহে বসে আছি আমরা ছজন। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে। শব্দহীন অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ কানে এলো শুকনো বালির উপর পায়ের খস্ খস্ শব্দ। বুঝলাম সে আসছে, আশা করে রইলাম সামনের জলের ধারে সে আসবে। কিন্তু তা না এসে কিছুক্ষণ পরে সব স্তব্ধ হয়ে গেল, তারপরই রতেন লতার আড়ালে শুনি চক্ চক্ চক্। কালীবাবুর অজানতে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে কোন পাথরের ফাটলে ক্ষীণ জলধারা যে ওখানে আছে তা কে জানতো। বাঘ তাই খেয়ে চলে গেল, তাকে না গেল দেখা, না এল সামনে, আমাদের হিসাবে মস্ত ভুল হয়ে গেল। আশায় আশায় সারা রাভ কেটে গেল, পূর্বাঞ্চলে আলোর আভাস দেখা দিতে লোকজন এলো, সাড়া দিয়ে আমরাও নেমে এলাম। কালীবাবুর অন্থুশোচনার অন্ত নেই। যাই-হোক তিনি বল্লেন, "আজ রাত্রে জ্যান্ত মহিষ বেঁধে ওকে মারবোই। আপনি সন্ধ্যার আগেই আসবেন।"

মহিষ বেঁধে ডাল-পালা দিয়ে আমাদের খিরে দিয়ে তিনি সঙ্গের লোকজনদের নিয়ে খুব জোরে জোরে কথা বলতে বলতে চলে গেলেন, যেন আসপাশের জন্তদের জানান দিয়ে গেলেন যে আমরা যাচিছ। তারা যাতে নিঃসন্দেহ হয় যে, বন এখন জনমানবহীন। আমাদের মাচার সামনেই বাঁকের মুখ কিছুটা বালি খোঁড়া হয়েছে, তাতে বালির ভিতরে গোপন ছিল যে সিক্ততা তা জমে জল হয়েছে এবং ঠিক ওপারে সাদা বালির উপরের একটা ছোট শাল গাছকে মাটির থেকে ন-দশ ইঞ্চি গোড়া রেখে কেটে ফেলা হয়েছে। এই গোড়ার সঙ্গে শম্বর হরিণের কাঁচা চামড়ার দড়ি দিয়ে মহিষ্টির পা বাঁধা, যাতে বন্ধন দৃষ্টিগোচর না হয় বরং মনে হয় দল ছাড়া হয়ে রয়ে গেছে। মহিষ্টির গলায় একটি বড় ঘন্টা বাঁধা। ঘাস ও কচি লভাপাতা চারটি সামনের একটা গাছে উচু করে বাঁধা। যেই মহিষ্টি মাথা উচু করে সে সব খেতে যাবে অমনি তার গলার ঘন্টা বেজে উঠবে ও জন্ধ বনে বছ দ্র পর্যন্ত অণুরণিত হবে তার শন্ধ এবং আকৃষ্ট করবে ক্ষুধার্ত বাঘকে।

লোকজন সব চলে যাচ্ছে। ও একা রয়ে গেল দেখে ভয়ার্ত মহিষ প্রাণপণে চেষ্টা করল তাদের সঙ্গে যেতে, চিৎকার করে ডাকল, যেন, বলতে চায় আমায় ফেলে যেও না। কিন্তু পা ভার শক্ত করে বাঁধা, সে নিরুপায়। উঃ, মায়ুষ কি নিষ্ঠুর, কি উদাসীন! বনের মাথায় মাথায় রাজা আলোর আবীর ছড়িয়ে প্র্যদেব অস্ত গেলেন। আঁধারের ঘন ছায়া নেমে এলো বনের উপর। প্রথমেই শোনা গেল নিস্তর্বাভাভেদ করে সন্ধ্যায় পাথীয় ডাক "টুপু, টুপু, টুপু, টুপু"। ত্রাসে মহিষের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শুনতে পাচ্ছি তার রুদ্ধ কণ্ঠের ভয়ার্ত শব্দ, খাবি খাওয়ার মত। কখনও বা এক ঝলক বাতাস ছলিয়ে দিয়ে যায় ডালপালা, শুকনা পাতা ঝরে পড়ে। তারি শব্দে চমকে ওঠে মহিয়, গলার ঘণ্টা বেজে ওঠে। মাটিতে বুক দিয়ে সে শুয়ে পড়ে যাতে শব্দ না হয়, কিন্তু বেশিক্ষণ তো একভাবে পারে না থাকতে, আবার উঠে দাঁড়ায়। ক্ষুধার তাড়নাতে বটে, নিজেকে ভোলাবার জ্ব্যুও বটে, সামনের লতাপাতা থেতে মুখ বাড়ায়, আবার ঘণ্টা বেজে

ওঠে, আবার সচকিত হয়ে ওঠে সে। তার এই মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা দেখে বৃকের রক্ত প্রবাহ যেন থেমে এলো আমার। ভগবান, একি পাপ করছি, একি নৃশংসতা। কিন্তু দিতীয় মন তথনই আশ্বাস দেয়, হাতে বন্দুক আছে, ওকে মারবার আগেই বাঘকে শেষ করে দেব। দলেলওয়াকে বললাম, তুই ঘুমিয়ে নে, আমি বদে আছি। সে সোজা লম্বা হয়ে মাচার উপর শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল, যেন তার এই চির অভ্যন্ত শ্য্যা, এখানেই সে এমনি করে ঘুমোয়।

নিশ্চল পাথরের মত বসে আছি। রাত প্রায় দশটা। আকাশে জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে। পাহাড় কাঁপিয়ে ডেকে উঠল হুতোম "পুরগুম"। উড়ে এসে সোজা বসলো আমার মাচার বাঁ-পাশের খুঁটিতে, এতো কাছে যে হাত বাড়িয়ে তার মেটে রঙের উপর বাদামী ছিট ছিট দেহ ধরে ফেলতে পারি, সে টেরও পেল না আমার অস্তিত। কিছু পরে তার সঙ্গিনী জলের ধারে বসে ডাকল "কর্-র্-র্"। উত্তর দিয়ে এ উড়ে গেল তার কাছে, তার ডানার ঝাপটা লাগলো আমার গালে। তারা দূরে চলে গেল। মহিষের এতক্ষণে একটু আত্মবিশ্বাস এসেছে, ভাবছে এ যাত্রা হয় তো বেঁচে গেলাম। সে বসে রোমস্থন করছে। রাত প্রায় ছটো। আমাদের দক্ষিণে পাহাড়ের আড়ালে চাঁদ। দূর থেকে ভেসে এলো মৃতৃষ্বরে মন্দ্রকণ্ঠে ''অ্যা-অ্যা-অ্যা''। কিছু পরে তারই প্রত্যুত্তর। বাঘের নানারকম ডাক আছে, এ-তারই এক রূপ। দলেলওয়ার গায়ে হাত দিলাম, সে যন্ত্রচালিতের মত নিঃশব্দে বসে কানের কাছে মুখ এনে ৰলল "আসছে।" অন্ধকারের পটভূমিকায় ঘন কালে। চিত্র ফুটে ওঠে মহিষের। সেও অনভ নিঃস্তব্ধ, ভয়ে তার হৃৎস্পন্দন থেমে এসেছে। সর্বশক্তি সজাগ করে বসে রয়েছি। সামনে এলেই তাকে মারবো, হঠাৎ কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। দেখি মহিষটি লুটোপুটি খাচ্ছে বালির উপর এবং তার মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সাদা বালির উপর। তার মাথা



থেকে মেরুদণ্ড ভিন্ন করে দিয়ে ব্যাত্র মহাশয় তার প্রতিসম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে অন্তাদিকে চেয়ে পিছনের ছই পায়ের উপর বসে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। বন্দুক তুলে নিয়ে তার ঘাড় লক্ষ্য করে গুলি করলাম, লাফিয়ে উঠে ঘুরে পড়ে গেল, তার জীবলীলা শেষ হ'ল। পাহাড়ের মাথায় মাথায় বন থেকে বনাস্তরে তখনও শোনা যাচ্ছে বন্দুকের গুলির প্রতিধ্বনি "হা-হা-হা-হা"। এমন সময় দেখি মহিষের মৃতদেহ কিসেটানছে, কিন্তু শক্ত করে বাঁধা বলে তাকে মুক্ত করতে পারছে না। যেন জোরে পড়্ পড়্ করে তার দেহ ছিঁড়ে ফেলছে। চেয়ে দেখি কলো ছায়া। কি ব্যাপার ? ওই তো বাঘটা পড়ে। এটা কি ? দেখি বাঘিনী। বন্দুক তুলে দ্বিতীয় গুলি, করলাম, তারও প্রাণহীন দেহ শুয়ে পড়ল। একই রাত্রে প্রায় একই সঙ্গে প্রাণ হারাল ছু'জনে।

মেঘ না চাইতেই জল। একটা বাঘ শিকার করতে এসে এক জোড়া পাওয়া গেল, খুবই আনন্দ হবার কথা এবং হয়নি যে সে কথা বলি না। কিন্তু সে সব নিপ্পত করে গ্লানিতে মন ভরে উঠল যে নিরীহ জীবন্ত প্রাণীকে বেঁধে মারলাম, তার প্রাণরক্ষা করতে পারল না আমার আগ্নেয় অন্ত্র বা আমার দক্ষতা।

#### ু পাঁচ

### বাঘ কার?

কর্মক্লান্ত দিনের শেষে মন চায় আত্মীয়-পরিজনের সেহ প্রেমে সিশ্ধ ছুটির পরিবেশ। মাসের পর মাস আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সভ্য জগত থেকে বহুদ্রে পালামৌর গহন অরণ্যে দিন যাপনের পর যেদিন সভ্যিই সেটেলমেন্টের কাজের অবসান হল, মন খুশিতে ভরে উঠল অচিরাগত ছুটির দিনের কল্পনায়। এমন সময় এলো আমার নির্বাসন দশু সেটেলমেন্ট অফিসারের হুকুম, "নগর-উটারীতে মিঃ কুটস অনেক পিছিয়ে পড়েছেন, তোমার যখন কাজ শেষ হয়ে গেছে, সেখানে যাও মিঃ কুটসের সাহায্যে।" যাযাবর জীবনের ছোট-খাট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নতুন বনবাসের পথে।

ছোটনাগপুরের, বিশেষত পালামৌর প্রথম বর্ষা সত্যিই "খর প্লাবনা, নব যৌবনা বরষা।" নববর্ষার অবিরাম বর্ষণ এর প্রস্তরময় বক্ষে আনে সিক্তভার প্লাবন, পাহাড় ঘেরা ছোটনাগপুরে অজস্র পার্বত্য নদীর ধমনীতে আনে প্রাণের প্রবাহ, দক্ষ শুক্ষপত্রহীন অরণ্য প্রকৃতিতে জাগায় যৌবনের পূর্ণতা, সবুজের সুষমায়। প্রথম বর্ষার ছর্দমনীয় বেগে নগর-উটারীর বসনা বাংলার দক্ষিণে গান্তারিয়া প্রামে যেখানে আমার ক্যাম্প ছিল, সে সব গেছে ভেসে, ক্যাম্পের ভিতর চলেছে পাহাড়ের গা ধুয়ে নেমে আসা জলের প্রবাহ, জিনিসপত্র নিয়ে টেবিলের উপর অনাহারে কদিন কাটিয়ে অবশেষে আশ্রয় নিয়েছি অপেক্ষাকৃত উচু প্রাম মেনার ডাক-বাংলায় সহকর্মী মিঃ কুটসের পাশের ঘরে। তিনিও নিয়েছেন সেখানে আশ্রয়।

অ্যাটেসটেশানের কাজ চললো। আস-পাশের গ্রাম থেকে রোজ প্রায় হাজার-বারশ' লোক এসে জড় হয়। একদিন সকালে এই কার্যোপলক্ষেই প্রাম পরিদর্শনে গেছি, বেখি বাঘে একটি বড় বাছুর মেরেছে। কাছে গিয়ে ক্ষত চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখলাম, চিতা বাঘ। দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করে চলেছি, ভালও লাগছে না। শিকারের সম্ভাবনায় মন হয়ে উঠল চঞ্চল, মিস্টার ক্টস যেখানে কাজ করছিলেন, সেখানে গিয়ে বললাম, চল আজ শিকার করা যাক। তিনিও সানন্দেরাজি হলেন। যারা সমবেত হয়েছিল, তারাও মহা উৎসাহে হাঁকোয়ার জন্ম প্রস্তুত হয়ে গেল।

পুব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে দোলায়িত পর্বত প্রাচীর এবং তারই প্রায় সমান্তরাল রেথায় রাজপথ করেছে তার সহগমন। আমাদের যেখানে গন্তব্য স্থান, সেখানে পুবের পর্বতশ্রেণী নত হয়ে এসে আবার উপরে উঠে গেছে পশ্চিমে। পাহাড়ের গায়ে নীচের দিকে শাল ও মহুয়ার এক একটা গাছ ছাড়া সবই প্রায় ছোট ঝোপ। উপরে ঘন শালের বন। আমাদের গন্তব্যস্থানে একটি মাত্র মাচা বাঁধবার যোগ্য শাল গাছ, তাতে মাচা বাঁধা হয়েছে এবং তার প্রায় আশি গজ দুরে আরেকটি বড় পাথরের সামনে কয়েকটি সন্ত কেটে আনা শালের ডাল ঠেসান দিয়ে রেখে একট্ট অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। মিস্টার কুটসের কথামত লটারি করা হল, তাতে আমার ভাগ্যে স্থান পড়ল কাটা শালের ডালের অন্তরাল। হাঁকোয়া সবে শুরু হবে, এমন সময় কয়েকজন এসে বললে, "বাবু হাঁকোয়া কি করব ? চিতা নয়, বড় বাঘ। আজ একই সঙ্গে ছ'টি বলিষ্ঠ মহিষ মেরে ফেলেছে।'' বললাম যে, দেখলাম চিতার নখের চিহ্ন, বড বাঘ কি রকম ? জবাব এলো "সে আলাদা, আপনি চলে আসার পর ছ'টি মহিষ মেরেছে।"

শিকার বাঘের মজ্জাগত। সব সময় যে বাঘ তার অভাব মোচনের জন্ম প্রাণী হত্যা করে তা নয়, সেটা তার খেলা, তার বিলাস। গতিশীল কিছু দেখলেই তার সথ জাগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার। এক পাল গরু-মহিষ চরছে হয়তো, ঝাঁপিয়ে পড়ল একটার উপর. অস্তুত্তলি প্রাণ ভয়ে যে যেদিক পারল দৌড়ল, দেখে তার কৌতুক আরো বেড়ে যায়, পর পর ছুটাছুটি করে আরো যে কটিকে পারে মারে। এই তার স্বভাব। চিরাচরিত প্রথা অমুযায়ী পালামৌ জঙ্গলে বড় বাঘ মারবার অধিকার তথন একমাত্র ইম্পীরিয়াল সার্ভিসওলাদের। স্থানীয় জমিদারের। তাদের নিমন্ত্রণ করে এনে শিকার করাতেন; আমার মত ছোট হাকিমদের এলাকার বাইরে বাঘ শিকার। সে কথা অবশ্য গ্রামবাসীদের জানা ছিল না, তাদের জিজাসার উদ্দেশ্য হল চিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন, অত বড় বাঘের সম্মুখীন হওয়া সঙ্গত হবে কি ? আত্মসম্মান সগর্বে মাথা তুলল, হলই বা বড় বাঘ, তাতেই বা কি ? দ্বিতীয়তঃ, যে বাঘ গরু-মহিষ মেরে এত ক্ষতি করছে, প্রজার এত ভীতি উৎপাদন করছে, তাকে মারা অন্যায় ? কখনই না। বললাম, "হুঁচা, হাঁকোয়া কর।" বর্ষ শেষের তপ্ত এলোমেলো হাওয়া দোলা দেয় অরণ্যের শাখায় শাখায়, ঝর্ ঝর্ করে ঝরে পড়ে জীর্ণ শুকনো পাতা পুরাতন বছরের সঙ্গী, স্তরে স্তরে বিছিয়ে দেয় ঝরা-পাতার আস্তরণ নবীনের আসার পথে। দোল-পূর্ণিমার দিন বা তার কিছু পরে এ অঞ্চলের অরণ্য-বাসীর। তাতে লাগিয়ে দেয় আগুন। ক্রমে দিনের পর দিন সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বন থেকে বনাস্তরে। রাতের জাঁধারে মনে হয় আলোর মালায় সজ্জিত পাহাড় ও বনভূমি। এমনি করে জ্বলতে থাকে আগুন প্রায় একমাস পর্যস্ত। পাতা, ঘাস, ঝোপ হয়ে যায় নিশ্চিহ্ন তার লেলিহান শিখার তাপে, নতুন পাতা মুষড়ে ঝরে পড়ে, তাও পুড়ে হয়ে যায় ছাই। অবশেষে বর্ষার শান্তিবারি শিঞ্চনে নিভে যায় সে আগুন। কত সময় দেখেছি, এ সময় শিকার করা বাঘ বা ভাল্লুকেৰ পায়ের তলায় বড় বড় ফোস্কা। এই আগুন লাগানর কারণের জবাৰদিহি হিসাবে গ্রামের লোকেরা অজুহাত দেয় যে, এই সময় মহয়ার ফুল তলায় ঝরে পড়ে, পাতার উপর পড়লে খোঁজা অসুবিধা,

তাই সব পুড়িয়ে তলাটা পরিফার করে নেয়। আমাদের দেশকে

বলা হয় দরিদ্র দেশ, কিন্তু দারিদ্রের চরম দেখেছি পালামৌর অরণ্যের গভীরে, জানি না পৃথিবীর অহা কোথাও এর ভূলনা আছে কিনা। এই অরণ্যচারী মাহ্ম সভ্যজগত থেকে বহুদুরে বনের গহনে বাস করে, হিংস্র জন্ত-জানোয়ার তাদের প্রতিবেশী, তাদের রীতিনীতি এরা বোঝে, জানে তাদের স্বভাবের ধারা, কিন্তু সভ্যজগতের মাহ্মকে এদের বড় ভয়, বড় সন্দেহ। বনজাত ফল, ফুল, মূল খেয়েই এরা বেশির ভাগ জীবনধারণ করে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। পুরুষেরা পরে কৌপান, নারীয়া সামাহ্যতম আবরণে করে লজ্জা নিবারণ। স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখা গেছে সাধারণত এদের এক পরিবারের সব গৃহ-সামগ্রী একত্রিত করলে পাঁচ আনা এক পয়সার বেশি মূল্য হবে না। একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এদেরই একজনকে, কবে শেষ ভাত খেয়েছে। জবাব পেয়েছিলাম, পনেরো বছর আগে এক বিয়ের নিমন্ত্রণ। শস্তের মধ্যে ভূটাই এদের প্রধান খাতা।

যাই হোক, হৈ হৈ করে ঢাক-ঢোল শিঙ্গা নাকাড়া বাজিয়ে দলবদ্ধভাবে গ্রামবাসীরা বন্ত-জন্ত তাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের অভিমুখে পাহাড়ের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে। যেখানে বদেছি তার পিছন দিকে একটি পাহাড়ের চূড়া উঠে গেছে। সামনের পাহাড়ের ঢালু গায়ে মহুয়া বা শালের গাছতলার আগুন বর্ষায় নিভে গিয়ে ধুয়ে পরিক্ষার হয়ে রয়েছে। একটা পায়ে চলা পথরেখা ওপারের পাহাড় থেকে নেমে এসে আমার সামনে ঘুরে পাস দিয়ে পিছনের পাহাড়ে ওঠে গেছে। আমার ও মিস্টার কূটসের পাশে ইংরেজী অক্ষর ভি'র ( V ) মত গাছের ডালে কিছুদ্র অন্তর অন্তর কয়েকজন করে লোক বসেছে। এদের বলে স্টপ্, হিন্দীতে 'রুক'। এদের কাজ হচ্ছে, এদের কারুর কাছে যখন বাঘ আসে তখন হয় হাততালি দিয়ে বা গাছের ডালে কুড়াল দিয়ে আঘাত ক'রে শব্দ করে, যাতে ভয় বা সন্দেহের কারণ আছে মনে করে বাঘ সে দিক থেকে ঘুরে আমাদের দিকে আসে। কিছুক্ষণ হাঁকোয়ার পরই

আমার অনতিদূরে একজন এমনি শব্দ করতেই ঘাঁউ করে এক গর্জন শুনলাম, বুঝলাম বড় বায়। একটু পরেই দেখি প্রকাণ্ড বাঘ পায়ে চলা পথ বেয়ে তুলকি চালে নেমে আসছে আমার দিকে সোজা। আমার কাছ থেকে যখন পঁটিশ-ছাব্বিশ ফুট দুরে, প্রায় আমার সমোচ্চ রেখায়, তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। গর্জন করে লাফিয়ে উঠল সে যেন মাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, তারপরই ক্ষিপ্রগতিতে क्टेरमत शांग मिरा रम अपृष्ण राय राम । हि॰कात करत वरम मिनाम, বাঘ "ঘায়েল" সব সাবধান। পাথর থেকে নেমে যেখানে বাঘকে গুলি করেছিলাম সেণানে গেলাম, দেখলাম চারিদিকে রক্ত ছিটকে পডেছে. আর রয়েছে একটুকরো পাত্লা হাড়। কোথায় লাগল, মারলাম মাথা লক্ষ্য করে, এ হাড় কিসের ? কুটসকে জিজ্ঞাসা করলাম, মারলে না কেন তোমার সামনে যখন গেল, প্রত্যুত্তরে বলল, "হ্যা, জখম বাঘকে মারতে গিয়ে প্রাণ হারাই।" স্থানীয় জমিদারবাবু গরুড় দেও সিংহের ভাতুপুত্র রামনাথ সাহসী যুবক। এগিয়ে এসে বলল, "চলুন না হজুর ওর থেঁাজে যাই।" গুলি ওর লেগেছেই, কিন্তু সেদিন তার পিছনে ধাওয়া করা সমীচীন মনে করলাম না। একে, প্রথা বিরুদ্ধভাবে শিকার করতে গেছি, তায় বাঘ জখন হয়ে গেল। জখন বাঘ সাক্ষাৎ যমতুল্য, যদি কাউকে মেরে ফেলে, এই সব নান। চিন্তায় বিমর্ষ মনে, সব শিকারীদের আগে বন থেকে বের করে ফিরে এলাম।

পর দিন রমানাথ এসে বলল, রক্তের বিন্দুতে গতিপথ চিহ্নিত করে ক্ষেত পার হয়ে ঘায়েল বাঘ পাশের পাহাড়ের শালবনে আত্রায় নিয়েছে। গুলি তার এমন জায়গায় লেগেছে, যেখানে সে চাটতে পারে না, তাই বালিতে লুটোপুটি করেছে—তার চিহ্ন বর্তমান। যে পাহাড়ে সে গেছে সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে স্থান ভ্রন্থ হয়ে মস্ত পাথর একটি গড়িয়ে নামার পথে যেন থমকে থেমে গেছে পাহাড়ের মাথায় এবং তারই গায়ে এসে হেলে পড়েছে আরও বড় বড় তিন চারটি প্রস্তর্থণ্ড এবং কয়েকটিতে মিলে একটি ছোট গুহার মত রচনা

করেছে। তারই অন্ধকারেমাছি থেকে আত্মরক্ষার জন্ম আত্রয় নিয়েছে দে, যত দিন ঘা না সারে বা মৃত্যু এসে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, সে ওখান থেকে নড়বে না। ছঃখের দিনে মাহুষ যেমন খোঁজে তার গৃহকোণ, জন্তু-জানোয়ারেরাও তেমনি খোঁজে তাদের পরিচিত নিরাপদ স্থান।

মিঃ কুটসকে বললাম, চল ওর থোঁজে যাই। তিনি বললেন, দেখো আমি সুর্যান্ত আইন (Sunset law) মানি। যেদিন বাঘকে গুলি করেছ সেদিন সুর্যান্ত পর্যন্ত যেই মারুক বাঘ তোমার, কিন্ত যদি আজ আমি মারি তাহলে বাঘ কার? বললাম, "সে মীমাংসা পরে হবে, আগে গ্রামবাসীদের বিপদের কারণ ওকে তো শেষ করা যাক, তুমিই না হয় নিয়ো।" তখনই উভয়ের সম্মতিক্রমে স্টেটস্ম্যান কাগজে লিখে পাঠালাম, কার বাঘ ? (Whose tiger?) সব অবস্থা জানিয়ে নীচে নাম স্বাক্ষরের পরিবর্তে দেওয়া হল পালামৌর শিকারী'। কুটস সাহেব রাজি হলেন। এখানে বলে রাখি অনেক দিন পর্যন্ত এই নিয়ে নানা মতামত প্রকাশিত হল এবং শেষ পর্যন্ত সাব্যন্ত হল, প্রথম গুলি যার, বাঘ তারই।

যে পাহাড়ে বাঘ, সে পাহাড় ও পাশের পাহাড়ের তরঙ্গের মাঝা দিয়ে উটারী-নগরের পথ চলে গেছে বেঁকে। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী তাদের সব বাছাযন্ত্র নিয়ে পাহাড়টিকে ঘিরে হাঁকোয়া করতে করতে উপরে উঠে যাবে, ঠিক হল। বাঘের আশ্রয়ের উল্টাদিকে যে পথে তার বেরিয়ে আসবার কথা, সেখানে শালবনের ধারে পাহাড়ের গায়ে অপ্রশস্ত একটু সমতল স্থানে দেখা গেল। এবারও মাত্র একটি মাচা এবং এবারও লটারি করে সেটি পড়ল কুটসের ভাগ্যে। কাছেই একটি বড় কোমর সমান উচু প্রস্তর্যপণ্ডের উপর বসলাম।

দূর থেকে শুনছি রামশিঙ্গার বিচিত্র সূর, ঢাক-ঢোলের শব্দের সঙ্গেহাঁকোয়ার কোলাহল। ক্রমে শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে এলো, হাঁকোয়ারা প্রায় পাহাড়ের চূড়ায় এসে গেছে। হঠাৎ দেখি, গুহার আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো আহত বনরাজ, হান্ধা বাদামী রঙ্গের

উপর কালো ডোরা পরিষ্কার দৃশ্যমান, মুখ ঈষৎ ঘোলা এবং মুখের চারপাশটায় কালো রেখা দেখা যায় এবং ভার যৌবনদন্ত ছটি, লম্বা লেজটি পিছনে অর্ধ চক্রাকারে অবনমিত, পিছনের বাঁ-পা টেনে খুঁ ড়িয়ে হাঁটছে। গুহার আশ্রয় ছেড়ে কয়েক-পা এগিয়ে এসে আবার ফিরে গেল গুহার দিকে, আবার বেরিয়ে এলো, যেন ঠিক স্থির করতে পারছে না গুহার আশ্রয়ই নিরাপদ না সে আশ্রয় ত্যাগ করে পালানই শ্রেয়। শেষ পর্যন্ত কুটসের মাচার দিকে ঘুরে গেল। পাশে বন্দুক নামিয়ে রেখে ঘুরে বসে অপেক্ষা করে আছি ঐ বন্দুকের শব্দ হয় এই আশায় উৎকণ্ঠ হয়ে, কিন্তু কোন সাড়াই নেই। পিছন ফিরতেই দেখি, সামনে আমার থেকে প্রায় একশ গজ দূরে বাঘ গুহার দিকে ফিরে চলেছে। কুটদের সামনে দিয়ে গভীর খাদ বেয়ে আমার অলক্ষ্যে নেমে অনতিদূরে এদে গেছে, তাড়াতাড়ি বন্দুক আমার পুরানো বন্ধ Jeffrey's Cordite '330 bore তুলে নিলাম এবং গুলি করলাম। বিকট গর্জন করে সে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে পড়ে গেল এবং পরক্ষণেই দেই পাহাড় বেয়ে উপরে উঠতে গেল, দ্বিতীয়বার আমার বন্দুক অগ্নি উদগীরণ করল, দেখলাম গুলি লাগল কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সোজা উঠে পাথর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চিৎকার করে বললাম, ''বাঘ ফিরে যাচ্ছে, যে যেখানে পার পালাও।'' হাঁকোয়ার অত কোলাহল মুহুর্তে থেমে যাওয়াতে বনের স্তর্নতা দ্বিগুণিত হয়ে অমুভূত হল। অত্যন্ত বিরক্ত কুটস বললেন, "তুমি আজকের শিকার নষ্ট করলে। ও যেত কোথায় ? কাছে আসতই। তখন মারতাম, সব পণ্ড করলে।" বলে দ্বিরুক্তি না করে ফিরে চলে গেলেন। আজও বিফল হব ? কথনই না। মৃত্যুপণ করে স্থির করলাম আজ এর শেষ করবই, হয় আহত বাঘকে শেষ করব, নয় জীবন দিতে হয় দেব। বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম তার সন্ধানে। সঙ্গে চলল অসীম সাহসী রামনাথ। একটি ক্ষিপ্রগতি তরুণ চলল সঙ্গে, যে আমাদের সঙ্কেতে গাছে উঠে চারিদিক দেখে ইসারায় জানায়, বাঘ দৃষ্টি সীমার ভিতরে

আছে কিনা এবং আবার নেমে আসে। এমনি করে যে-পথে বাঘ অদৃশ্য হয়েছে সেই পথে চলেছি। চার-পাঁচবার কোনও হদিস না পাবার পর দেখি সামনে একটি বড় পাথর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে, তারই গায়ে একটি ক্ষণভঙ্গুর গল্গল্ গাছ—তাতে উঠেছে তরুণটি। উপরে উঠেই ক্রেড মাথা নীচু করে দেখালো, পাথরের ওপাশে বাঘ শুয়ে। বন্দুক নিয়ে সজাগ হয়ে তার হাতে তুলে দিলাম একটি পাথরের টুকরো ওর গায়ে ফেলতে। ফেলেই মাথা নীচু করল যাতে দৃষ্টিগোচর না হয়, কিন্তু কোনও সাড়া নেই। আবার দিলাম আরেকটি টুকরো, এতেও কোন সাড়া নেই, তখন লাফিয়ে উঠে প্রভলাম পাথরটির উপরে। পার হয়ে দেখি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বাঘ. দশ ফুট আড়াই ইঞ্চি লম্বা, চিরনিদ্রায় অভিভূত। আমার তুই গুলিই বিদ্ধ করেছে ভাকে। সকলে হর্ষধ্বনি করে উঠল। মহা উৎসাহে ছোট শালগাছ কেটে মই-এর মতন তৈরি করে তার উপর রেখে যোল জন মিলে বহন করে নিয়ে গেল তার দেহ। পরে দেখা গেল প্রথমদিনের মাথা লক্ষ্য করা গুলি তার বাঁ কানের পিছনের চামড়া ভেদ করে বাঁ পায়ের থাবায় লেগেছিল।

#### ছয়

# বন্ধু ইয়াকুব খান

উৎসব বেমন একলার নয়, আনন্দের অংশে তাতে আছে সকলেরই সমান অধিকার, শিকারেও তেমনি। শিকারের আনন্দ শুধুমাত্র শিকারীর নয়, যাঁরা এতে সঙ্গী হন বা যে-কোনওভাবে যোগ দেন, শিকার তাঁদের সকলেরই। পৌরাণিক যুগে শিকারকে অষ্টাদশ ব্যসনের মধ্যে এক ব্যসন বলে গণ্য করা হত। আধুনিক যুগে অবশ্য একে বলা হয় স্পোর্ট বা খেলা। খেলার মাঠে যারা খেলোয়াড. হার-জিত তাদের তো আছেই, কিন্তু খেলার উত্তেজনাই মুখ্য। দর্শকদের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয়, হার-জিতের আনন্দ বা নিরাশা যেন একান্ত তাদেরই। শিকারের কতকগুলি লিখিত এবং অলিখিত নিয়ম আছে। মেয়ে বাইসন, মেয়ে হরিণ বা হরিণ শিশু অবধ্য। বছরের যে-যে সময় পশু পাথীর নীডরচনা বা সন্তানসন্তাবনার সময় সে সময়েও শিকার নিষিদ্ধ। সংরক্ষিত বনে শিকার আইন-বিরুদ্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ ছাড়া যে সত্যিকারের শিকারী তার পালনীয় কতকগুলি নিয়ম আছে যা অলিখিত এবং তা পালন করবার ভার তার নিজের উপরে গ্রস্ত থাকে। যেমন, আহত জন্তকে ডিলে ডিলে মরতে না দিয়ে তাকে খুঁজে বা'র করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে হয়, থাক না তাতে নিজের প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা। একই সঙ্গে ছজনে গুলি করবে না, অপরকে সুযোগ দিয়ে তারপর নিজে। প্রথম গুলি যার লাগে শিকার তারই, যদি জন্তু পরে অপরের গুলিতে প্রাণ হারায় ভাহলেও।

১৯২৬ সালের বর্ষাশেষে একদিন সবে মফঃস্বলের কাজ থেকে হাজারিবাগে বাড়ি ফিরছি, গাড়ি থেকে নামতেই দেখি পুর্য সিং দাঁড়িয়ে। পুর্য সিং ডেপুটি কমিশনারের আরদালী, জাতে রাজপুত, ভদ্রসন্তান। এগিয়ে এসে বলল, বাঘে ভার গরু মেরে গেছে

সেদিনই। হাজারিবাগ থেকে চাত্রার পথে শহর থেকে আট মাইল দূরে তাদের প্রাম, তারই উপকণ্ঠে ঘটে গেছে ঘটনাটি। খোলা জায়গা থেকে বাঘ কোনও ফাঁকে এসে তার শিকার না নিয়ে পালায়, এ জন্য পাহারায় লোক রেখে সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। তুপুরের পূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, সন্ধ্যা হতে কিছু বাকি আছে। আর দেরি না করে তখনই বন্দুক নিয়ে বের্দরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে চলল আমার ভাগিনেয় শচীকান্ত—শিকারের আশায় উদ্গ্রীব।

উচু নীচু তরঙ্গায়িত ভূমি ও শালবনের ভিতর দিয়ে হাজারিবাগ থেকে চাত্রার দিকে যে রাজপথ চলে গেছে, তা থেকে আধ মাইল দুরে ছ-সাত ঘর ভুঁইয়া বসতি নিয়ে ছোট গ্রামখানি, নাম সিমেরিয়া। ছোট ছোট মাটির কুঁড়েগুলির পাশেই সরু ডাল-পালার বেড়া, শিমের লতায় ছেয়ে আছে। তুপাশের বেড়ার মাঝ দিয়ে **এঁকে-বেঁকে** ঢালু বনের দিকে গ্রাম্য পথ নেমে গেছে। গ্রামের সংলগ্ন, বর্ধাশেষের সবুজ কয়েকটি ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে, নীচের দিকে। ক্ষেত-গুলির শেষেই শুরু হয়েছে পুটুসের বন, করমচার ঝোপ, ভেলার বড় বড় পাতাওলা গাছ, বড় কাটা শালের গোড়া থেকে বেরুনো পাৎলা পাৎলা শাল গাছ। বর্ষার জলধারা গ্রাম ধুয়ে সরু সরু খোয়াইয়ের পথ বেয়ে নালা হয়ে বয়ে চলে গেছে বনের ভিতরে। গ্রাম থেকে তু-শ' গজ দুরে নালাটির ধারে পড়ে রয়েছে মরা গরুটি, আর ভারই পুবে নালার উপর প্রায় হেলে পড়া ছোট একটি ডুমুর গাছ, যার তলা পু টুদের ঝোপে ঘনভাবে ঢাকা। এই অক্লচ ডুম্র গাছটি ছাড়া কাছে-পিঠে কোথাও না আছে কোন গাছ,না কোন আত্মগোপন করবার মত বড় ঝোপ। পশ্চিমের আকাশে তখন পড়ম্ভ রেদে, আমরা ডুমুর গাছে উঠলে পশ্চিমের আলে। আমাদের করে তোলে প্রকট, কিন্তু वारघत मिटक निभाना कतवात সময় আমাদের লক্ষ্য পড়ে আলোর দিকে সোজা। কিন্তু তখন কোন চিন্তা করবার সময়ও নাই এবং অন্য কোনও উপায়ও নাই দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম সেই ডুমুর

গাছে। একটা দো-ডালাকে আশ্রয় করে বসা গেল। আমি গাছে উঠতেই শচীর সঙ্গে গ্রামের যারা এসেছিল তারা চলে গেল।

গ্রামে তারা পৌঁছয়নি এমন সময় দেখি বাঘ আগছে। সদ্ধ্যার ক্রমবিলীয়মান আলো তখনও আঁধারে ময় হয়ে য়য়নি, চারিদিক হয়ে এসেছে অক্ট আবছা, এরা য়াকে বলে 'ঝোলকোল'। সদ্ধ্যার ঘন ছায়ায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তার ছ-পায়ের নরম সাদা রোঁয়া, হলদে কালো ডোরা অন্ধকারে মিশে গেছে। স্বভাবতঃ বাঘ খোলা জায়গায় বসে তার শিকার খায় না; তাকে ক্রতবেগে নিয়ে বনের মধ্যে কোন নিরাপদ স্থানে, যেখানে সহজে দৃষ্টি চলে না, সেখানে বসে ইচ্ছামত খায়। বাঘ এসে দাঁড়াতেই তাকে অবকাশ না দিয়ে আমি তুলে নিলাম বন্দুক এবং গুলি করলাম। সে বিকট গর্জন করে লাফিয়ে উঠল, এবং মাটিতে গোল হয়ে পায়ের কাছে মাখা এনে তালগোল পাকিয়ে গড়াগড়ি



করে পড়গ জলে, ঠিক আমাদের নীচে। পুটুসের ঝোপে কিছুই দেখা যায় না. তার পরই অদৃশ্য। বনে বনে কেঁপে উঠলো তার গর্জনের রেশ। চিৎকার করে গ্রামবাসীরা জানতে চাইল ফলাফল। বললাম, বাঘ জখম হয়েছে, সাবধান! অম্বকারে তখন করার কিছুই নাই, তাই ফিরে এলাম। পরদিন আলো হবার সঙ্গে সঙ্গে গেলাই সেখানে। বাঘকে যেখানে গুলি করেছিলাম সেখানে গিয়ে দেখি অনেকটা রক্তের দাগ, গুলি তাকে বিদ্ধ করেছে। নালা পার হয়ে ওপারে দেখি ফোটা ফোটা রক্তের দাগ এবং তার পায়ের চিহ্ন। দেখে ব্রালাম গুলি তার একটা পা জখম করেছে। স্থির করলাম তাকে খুঁজে বার করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাবো।

কোথাও বা শুকনা পাতার উপর, কোথাও বা ঘাদের উপর রক্তের দাগ অমুসরণ করে চললাম তার থোঁজে। 🛡 একটু দূরে গিয়েই দেখি, ওপারের অসমতল পার্বত্য প্রদেশ বন্য শিউলির বনে ভরা। যাঁরা বতা শিউলি দেখেছেন তাঁরা জানেন যে গাছগুলি সাত আট ফুটের বেশি উচু হয় ন। এবং ঘন ডালপালায় ছাওয়া ঝোপের মত হয়। বর্ধার পত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ, আসন্ন শরতের আগমন স্ট্রনা করছে ত্ চারটি ঝরা ফুলের মৃত্ গন্ধ। এই শিউলি বনের ভিতরে দৃষ্টি চলে না। ঘায়েল বাঘ সাক্ষাৎ কালান্তক, সে যে কোথায় বসে আছে দেখবার উপায় নাই, অথচ এই বনব্যহের অন্তরাল থেকে সে আমাদের সব গতি লক্ষ্য করছে এবং কোন্ মুহূর্তে যে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কোনই স্থিরতা নাই। অতি সাবধানে তাই বসে ব্দে গুড়ি মেরে অগ্রসর হতে লাগলাম আমরা বাঘের রক্তবিন্দুর চিহ্ন অমুদরণ করে। জমির নিয়মুখী গতি দেখে বুঝলাম, কাছেই কোণাও নদী আছে। সঙ্গে সূর্য সিং ও তুঃসাহসী ত্ব-একজন যারা ছিল, তাদের জিজ্ঞাস। করে জানলাম আমার অমুমান মিধ্যা নয়। শিউলি বন এড়িয়ে একটা ঘোরা পথে সৌজা নেমে গেলাম সেই পার্বত্য নদীটিতে। ক্ষীণ পার্বত্য নদী, বর্ষার জলধারা এনে দিয়েছে তার ধমনীতে প্রাণের প্রবাহ। অনুসন্ধান করতে লাগলাম পদচিক্তর—বাঘ নদী পার হয়ে গেছে কিনা। একটু দূরে গিয়েই দেখি এক জায়গায় নদীর জল তখনও ঘোলা হয়ে রয়েছে এবং ওপারেই তার পায়ের আবার দাগ এবং তাজা রক্তের চিহ্ন। বুঝলাম, সে আমাদের আসার একটু আগেই নদী পার হয়ে গেছে, তারই চলায় ঘুলিয়ে ওঠা নদীর লাল মাটি তখনও থিতিয়ে বসবার অবসর পায়নি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ন'টা। সেদিনবেলা এগারটার সময়ে রাঁচিতে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করবার কথা, বিশেষ জরুরী কাজে। উপরস্ক পালামৌ-ডাল্টনগঞ্জে যেতেই হবে, কাজেই একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহুর্তে ফিরে যেতেই হল, অনন্যোপায় হয়ে। চারপাশের গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে দিলাম বাঘ 'ঘাহিল', তারা যেন গরু মহিষ চরাতে বা কাঠকুটো সংগ্রহ করতে বনে না যায়। আমি পরের দিন ফিরেই আবার আসব।

ছদিন পরে মনের তুর্দমনীয় আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এলাম।
যাবার দিন বন্ধু ইয়াকুব থাঁকে শিকারের বার্তা পাঠিয়ে গিয়েছিলাম,
বলেছিলাম তিনি যেন সিমেরিয়ার আগের পথের বাঁকে সুলতানা
গ্রামের সীমানায় অপেক্ষা করেন। হাজারিবাগ থেকে ছ-মাইল দ্রে
কুদ্র প্রাম হেদলাগের তিনি জমিদার। স্বল্পভাষী, উদারচেতা, হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজারই তিনি শ্রেজার্হ। প্রামের কোথাও
কোনো মতবিরোধ হলে তাঁর কাছে আসে মীমাংসার জন্ম। ১৯১১
থেকে আজ পর্যন্ত ইনি আমার অকৃত্রিম সুহৃদ্। শিকারের সথ এঁর
প্রচণ্ড। ইনি সেই জাতের শিকারী যাঁরা গুলি বৃথা অপচয় করেন না।
যেখানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছোঁড়েন সেখানে অব্যর্থ এবং যত বড়
ভয়াবহ পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হোক, সলীকে ফেলে পিছন ফেরেন
না। যাই হোক, শচীকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলাম আহত ব্যান্থের
সন্ধানে, এবং দেখলাম ঠিক সময়েই থাঁ সাহেব পথের ধারে অপেক্ষা
করে স্থাছেন।

আমরা তিনজন চলেছি বনের ভিতরে। আমার হাতে এক্সপ্রেস ৫০০ রাইফেল, খাঁ সাহেব ও শচীর সঙ্গি ১২-বোর দোনলা বন্দুক। আমার সঙ্গে চলেছে পূর্য সিং ও ছটি বৃক্ষারোহণপটু যুবক। আগের দিন যেখান থেকে ফিরে গুগেছি সেখানে গিয়ে ভেবে দেখলাম, বাঘের গুলি যদি এমন জায়গায় লেগে থাকে যেখানে সে চাটতে পারে না, তাহলে সে বেছে নেবে অন্ধকার গর্ত, মাছির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্ম। মাংসভোজী জীবেদের রক্ত সহজে বন্ধ হয় না, শাক বা তৃণভোজীদের সহজে হয়। কিন্তু তার পদচিহ্ন দেখে বুঝলাম যে, সে নদী পারের শালবনে ঢুকেছে। ভিজে মাটিতে যেখানে তার চার পায়ের দাগ পড়েছে সেখানে দেখলাম যে, সামনের ডান পায়ের ছাপ হাল্কা-তার মানে জখম ওই পায়ে, তাই ভর সয় না। অন্য পায়ের তুলনায় তাই এ-পা চালনা করবে কম এবং স্বভাবতঃ গতি হবে দক্ষিণাবর্তে। দক্ষিণে চেয়ে দেখি অজত্র খোয়াইয়ের বলিরেখা ও घन भारतत वन। श्याशिरायत शारा हिरोतना व्याखन कूँ हिल्ली সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে। বাঘ তাহলে নিশ্চয়ই শালবনের গহনে আগ্রয় নিয়েছে অনুমান করলাম। যুবক ছটি এক-একটি গাছের উপর উঠে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে, বাবের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় কিনা এবং সেই অমুসারে আমরা আবার অগ্রসর হই। হঠাৎ একজায়গায় দেখি ঝরা পাতার উপর এক ফোঁটা তরল রক্ত, একটু আগে সে যে সেখানে ছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তারই আশেপাশে খুঁজতে চোখে পড়ল তার বসার দাগ, সেখানে সে 'মাটি নিয়েছিল' এবং পাতার উপরে শুয়েছিল। শালবনের ওপারে একটি ছোট কচ্ছপাকৃতি টিলা শালবনে ছাওয়া, মনে হল সেখানে ঢুকেছে। অদুরে শিকারী গ্রামবাসী যারা অনুসরণ করছিল তাদের ডেকে বললাম, ছোট টিলা বা পাহাডটি ঘিরে ফেল এবং হৈ হৈ করে হাঁকোয়া কর। বন্দুকের শব্দ পেলেই যে যেখানে পারবে গাছে উঠে পড়বে, আমাদের সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত নামবে না। ইতিমধ্যে আমরা

मःकिश পথে পাহাড়ের পশ্চিমে নেমে গেলাম, ষেথানে জঙ্গল অন্তদিক ক্ষীণ হয়ে কিছু পরিকার জায়গার সৃষ্টি করেছে, সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করে মাটিতে দাঁড়ালাম। থাঁ সাহেব ও শচীকে বলে দিলাম, বন পার হয়ে খোলা জায়গায় না বেরুনো পর্যন্ত বাঘকে যেন গুলি না করা হয়, কারণ একে তো ঘায়েল বাঘ, অসম্ভব হিংস্র, তারপর সে যদি না মরে, ফিরে যায়, সমানে হাঁকোয়া করছে যারা তাদের যাকে পাবে মেরে বেরিয়ে যাবে, কোন বাধা মানবে না। শিকারীর নিজের প্রাণ ছাড়া যারা সঙ্গে আসে সকলেরই প্রাণের দায়িত্ব তার।

বনের সোজা মুখো-মুখি দাড়ালাম আমি। আমার তুই পাশে কিছু দুরে থাঁ সাহেব ও শচী। হাঁকোয়াগুরু হয়েছে, আমরাও প্রস্তুত। কিছু পরে দেখি বন থেকে বেরিয়ে এলো বাঘ। নধর প্রকাণ্ড পুষ্ট দেহ, রোদ পড়ে চক্চক করছে তার মস্থা গা। সামনের ডান পা আমার প্রথম দিনের গুলিতে একেবারে ভেঙ্গে গেছে এবং রক্ত ঝরছে, রক্তক্ষরণে কিছু ছর্বলও হয়েছে, তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা চলে আসছে আমার দিকে, চোখে তার হিংসার আগুন। ঘায়েল বাঘকে মারবার সময় যথাসম্ভব কাছ থেকে মারা উচিত, কারণ নিশানা করবার সময়ে কাছে যদি লক্ষ্যের ভফাৎ হয় ইঞ্চির ভগ্নাংশ, দুরে দেই তফাৎই হয়ে দাঁড়ায় কয়েক ইঞ্চি। গুলি যদি কোন রকমে লক্ষ্যভ্রম্ভ হয়, তাহলে হিংস্র বাঘ ফিরে গিয়ে হাঁকোয়াদের উপর মৃত্যু হেনে চলে যায়। আমি তাই স্থির প্রতীক্ষায় আছি যে, আরো কাছে আসুক। তার ওই হিংল্র মুর্তিতে আমার দিকে এগিয়ে যাওয়া प्रतर्थ थी जारहर आत रेश्य ताथरा शातरान ना, जात रानना वन्यूक গর্জন করে উঠল। পড়ে গেল বাঘ এবং সগর্জনে ঝটাপটি করতে লাগল। দেখলাম মৃত্যু তার অবশ্যস্তাবী, আরও গুলি করে চামড়া নষ্ট করা বুথা। কাছে এগিয়ে গেলাম, ক্রমে তার ছটফটানি এলো থেমে, প্রতিহিংসাপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিন্তু সে তথন অশক্ত। ক্রমে তার চোখ এলো বুঁজে, চিরনিদ্রায় হল তারু যন্ত্রণার অবসান।

যার ভয়ে গ্রামসুদ্ধ লোক এতদিন তটস্থ ছিল, আজ তার সব উপদ্রব, সব হিংস্রতার শেষ জেনে গ্রামবাসীরা এসে ঘিরে দাঁড়াল তার বিশাল মৃতদেহকে।

#### সাভ

## স্থার এডোয়ার্ড গেট

১৯১৫ সাল থেকে ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত সেট্লমেন্টে থাকার সময় পালামৌর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অনেক ঘুরলাম। এই সময় পালামৌর রহস্থাময় বনকে এবং তার আগ্রিত পশু-পাথীদের, তার ক্রোড়ে পালিত অরণ্যবাসী মাহুষকে ভাল করে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পেলাম। শিকার ও জন্ত-জানোয়ারের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। আমার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার অনেকাংশে সমৃদ্ধ করেছিল যে সব স্থানীয় অরণ্যবাসী গুরুরা তাদের উদ্দেশ্যে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

১৯১৮ সালে খাসমহলের কাজে নির্বাচিত হয়ে পালামৌতে বন্ধুবর প্রাদ্ধেয় প্রীনন্দলাল সিংহের কাছ থেকে কার্যভার নিলাম। ছাত্র জীবনে আমরা ছিলাম সমসাময়িক, যদিও আমরা বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ছাত্র। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজের এবং নন্দবাবু স্কটিশ চার্চ কলেজের। তিনি ছিলেন বিভাহুরাগী, বিশ্ববিভালয়ের দেদীপ্যমান ছাত্র এবং ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবনেও চিরদিন মা সরস্বতীর সেবা করে গেছেন এবং তাই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। এ ছাড়া তিনি পরম বৈশ্বব। আমি যে-সময় পালামৌ খাসমহলের কাজে যাই তার মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে বড়দিনের ছুটি যাপনের প্রেমোদ হিসাবে পালামৌর জঙ্গলে প্রাদেশিক গভন রের শিকারের প্রচলন হয়। জঙ্গল প্রায় সবই খাসমহলের আয়ত্তে, কিন্তু খাসমহল অফিসার নন্দবাবুর শিকারের নেশা বা কোন স্থই ছিল না, তাই শিকারেরযা কিছু বন্দোবস্তর ভার পড়ে এস-পির উপর, ইনস্পেক্টর মৌলবী ওজিউদ্ধীনের মাধ্যমে। গভর্নরের শিকার-ক্যাম্পের অস্থান্থ যা ব্যবস্থা এবং রসদ ইত্যাদি সংগ্রহের ভার অবশ্য খাসমহলের ছিল।

সে বছর বড়দিনে স্থির হল পালামৌর কেড়ের জললে শিকারের আয়োজন হবে। এই আয়োজন করারও পদ্ধতি ছিল। জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে যারা শিকারী এবং জল্প জানোয়ারের ভাবধারা. রীতিনীতি জানে, তারা আগে সংবাদ সংগ্রহ করতো কোথায় কোথায় কি জানোয়ার আছে, পদচিহ্ন দেখে হিসেব ক'রে স্টিক সংবাদ দিত কোথায় বাঘ আছে, বাঘ না বাঘিনী, সঙ্গে বাচ্চা আছে কিনা, কটা, তারা কোণায় জল খায়, কোন পথে আসে যায়, এই অমুসারে শিকারের মাচা তৈরি হত। মাচার চারটি খুঁটির ছটি বা অন্তত একটি খুঁটি হ'ত কোন সজীব গাছ। আট-নয় ফুট মাটি থেকে উচুতে যেখানে গাছের দো-ডালা বেরিয়েছে সেইখানে মাচা প্রস্তুত হত। এদিকে রাজভবন থেকে নামের তালিকা আসতো ক'জন শিকারে আসবেন, কে কে আসবেন এবং মাচার সংখ্যাও সেই অনুসারে তৈরি করে আরো ত্ব-একটি বেশি করা হ'ত। তারপর কদিন ধরেই যেখানে যেখানে মাচা সেখানে সন্ধ্যার প্রাক্তালে মহিষ বাঁধা হ'ত। বাঘে মহিষ মারলেই খবর আসতো এবং যেখানে মেরেছে সেখানে শিকারে যাওয়া হ'ত।

যেদিন গভর্নর সদলবলে আসবেন সেইদিনই সকালে খবর পেলাম বেংলার 'বলাহি কুমুম' জঙ্গলে বাঘে মহিষ মেরেছে। সোজা চলে গেলাম ডাপ্টনগঞ্জ স্টেশনে। সকলে এসে পৌছেছেন, গবর্নর স্থার এডোয়ার্ড গেট, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, চীফ সেক্রেটারি, এ-ডি-সি। এস-পি এবং জেলা ম্যাজিস্টেটও সেখানে উপস্থিত, তাঁদের সম্বর্ধনার জন্ম। শিকারের সাজ-শরঞ্জাম বন্দুক, ঘোড়া প্রভৃতি নিয়ে উৎসুক হয়ে সকলে শিকারের সংবাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমি যেতেই মিঃ কিলবী, জেলা ম্যাজিস্টেট, আমাকে স্থার এডোয়ার্ড গেটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার চাকরির মূলেই তিনি, কাজেই পরিচয় আগেই ছিল। যাই হোক, আর পরিচয় হ'ল তাঁর চীফ সেক্রেটারি মিঃ ম্যাকফার্সনের সঙ্গে। বেংলার জঙ্গলে

মহিষ মারার কথা বলভেই তিনি সহাস্থ মুখে প্রশ্ন করলেন, "সে বন ভোমার জানা ?" বললাম, "মোল্রী ওজিউদ্দিনই প্রথামুসারে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন, তিনিই সংবাদ দিয়েছেন। তবে সমস্ত বন সঠিক না জানলেও শিকারের জায়গা আমার মোটামুটি জানা।" দ্বিতীয় প্রশ্ন, "বাঘ মেয়ে না পুরুষ ?" সে সংবাদ জিজ্ঞাসা করে যাইনি; কাজেই সঠিক বলতে পারলাম না।

আগে আগে পথ দেখিয়ে চললাম আমার মোটর-বাইকে, পিছনে চলল তাঁদের মোটর। যেখান থেকে হাঁটা পথ ধরতে হবে, সেখানে নেমে সকলে চললাম হাঁটা-পথে, একজনের পিছনে একজন—এই রকম সারিবদ্ধভাবে নিঃশব্দে মৌলবী ওজিউদ্দিনকে অমুসরণ করে আমর। চললাম। থুব ঘন জঞ্চল। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট-বড় নানারকম গাছ, তারই ভিতর দিয়ে চোখে পড়ার মত কোন পরিবর্তন না ক'রে মাঝে মাঝে পরিষ্কার পথ করা হয়েছে। প্রথর দিবালোকেও ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার। মাচার কাছে পৌছে গেলাম আমরা। পর পর সব মাচা, কোনটা বা একটু উচু জায়গায়, কোনটা বা নীচে, যেমন যেমন স্থবিধামত জায়গা তেমন তৈরি করা প্রায় একই সারিতে যথাসম্ভব। প্রত্যেকেই সব মাচার স্থিতি দেখে নেয় বসার আগে, যাতে গুলি কোনমতে অন্য মাচায় না লাগে ভুলক্রমেও। প্রত্যেকে নিজের নিজের মাচায় মোড়া ও বন্দুক নিয়ে উঠে গেলেন। সর্বপ্রথম প্রাইভেট সেক্রেটারি, তারপর যথাক্রমে জেল। ম্যাজিস্টেট, গভর্মর, এ-ডি-সি, এস্-পি ও চীফ সেক্রেটারি। माठाय छोत আগে मिः माक्कार्मन आमारक জिखाना कतरनन. "তুমি ভোমার বন্দুক এনেছ ?" এনেছি বলাতে তিনি বললেন, "ভাহলে পাশের-মাচায় উঠে পড়।" আগেকার যুগ, গভর্নরের শিকারে তাঁর সঙ্গের সাথী এবং জেলা ম্যাজিস্টেট ছাড়া আমার মত সাধারণ হাকিমের শিকারের রীতিই ছিল না, কাজেই ইতল্তভঃ করে জিজ্ঞারা করলাম, "সামনে যদি আমার জানোয়ার আসে আমি কি

মারব ?" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো "মারবে বৈকি, নিশ্চয়ই।" দ্বিরুক্তি না করে বন্দুক নিয়ে উঠে পড়লাম মাচায়।

হাঁকোয়া শুরু হয়েছে, বাঘের হাঁকোয়া। নিয়ম হ'ল বাঘের হাঁকোয়াতে বাঘ ছাড়া অহা জন্ত মারা হবে না। সকলেই আশান্বিত হয়ে বসে, এই বুঝি তারই মাচার সামনে এলো বাঘ। শীতের প্রথমে ঘন চিলবিলের বন তখন গাঢ় কাল্চে সবুজ। রাত্রে ভুষার পড়েছিল, সকালের উত্তাপে গলে গেছে, কিন্তু ঘাস-পাতায় রয়ে গেছে সিক্তভার আভাস। মাঝে মাঝে শীতের কন্কনে হাওয়া জাগিয়ে তুলছে মর্মর ধ্বনি। হাঁকোয়াদের তাড়া খেয়ে প্রথমে দৌড়ে পালাল ক্ষিপ্রগতি যারা, তারা হরিণ ইত্যাদি—তড়বড় করে মাচার কাছে গিয়ে পাশ निरंग हाल राजन, हितरांत मन जन्य मिक्क हरा। छिति वन्यूक সামনে রেখে বসে আছি। মিঃ ম্যাকফার্সনের মাচার বাঁ-পাশের মাচা থেকে বন্দুক গর্জন করে উঠল। তার অল্প পরেই মিঃ ম্যাক-ফার্স নের মাচার থেকে গুলির শব্দ। তারও কিছু পরে দেখি আমার মাচার সামনে একটি বাঘের বাচ্চা, শিশুত্ব ঘুচে প্রায় যৌবন এসেছে। সাত-আট ফুট লম্বা দেহ। মারবো কি মারবো না ইতন্ততঃ করে বন্দুক তুলে গুলি করলাম, বাঘ শুয়ে পড়ল। হাঁকোয়া শেষ হতে মাচা থেকে নেমে মিঃ ম্যাকফার্সনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি মেরেছেন ?" তিনি দেখালেন সামনে পড়ে রয়েছে, তাঁর শিকার, আমি যে বাঘের বাচ্চাটি মেরেছি তারই জোড়া। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন. আমি গুলি করলাম কিসে এবং মেরেছি কিনা, উত্তর শুনে খুশি হলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখি এস-পি'র মাচায় সামনে পড়ে আমাদের মরা বাচ্চাদের মা, বাঘিনীর মৃতদেহ।

স্থির হল, মধ্যাহ্নভোজনের পরই কেড়ের কাছের অন্ত জঙ্গল 'ঝাঁঝ বয়েরে' আবার বাঘের হাঁকোয়া হবে। তাড়াভাড়ি সে বনে গিয়ে অন্ত এক দল হাঁকোয়া ঠিক করে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরেই এলেন সকলে এবং সকলে যখন মাচায় উঠছেন



তখন মিঃ ম্যাকফার্সন আমায় ডেকে বললেন, "তুমি আসছ না শিকারে?" সকালে তাড়াতাড়িতে আমাব বন্দুক ফেলে এসেছিলাম সকালের শিকারের জায়গায়। তাই বললাম যে, "বন্দুক বোধ হয় ফেলে এসেছি।" কিন্তু দেখলাম আমার ভূল হলেও মিঃ ম্যাক-ফার্সনের দৃষ্টি এড়ায় নি, তিনি ঠিক সঙ্গে করে সেটি এনেছেন এবং আমার হাতে দিয়ে বললেন "বসে পড় মাচায়।"

হাঁকোয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এ-ডি-সির মাচা থেকে এক গুলির শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে বললেন, বাঘ জখন হয়েছে এবং মাচাগুলির পিছন দিকে পালিয়ে গেছে। সকলে নিজের নিজের মাচায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, আমি মাচা থেকে নেমে গেলাম এবং বললাম, 'এখনই ওকে আমি শেষ করে আসছি।' বন্দুক হাতে নিয়ে রক্ত চিহ্নিত তার পলায়নের পথ অমুসরণ করে চলতে শুরু করেছি, পিছন থেকে কানে এলো "থামো"। পাশে এসে দাঁড়ালেন স্থার এডোয়ার্ড গেট, বললেন, ''আমি যাব তোমার সঙ্গে, একা বিপদের সম্মুখীন হতে তোমাকে দেব না তো।'' বললাম, 'একটু অপেক্ষা করুন, বাঘ মরবেই, গুলি ওর ফুস্ফুস্ বিদ্ধ করেছে।''

ভিনি প্রশ্ন করলেন, "কি করে বুঝলে ?" দেখালাম রক্ত যেখানে পড়েছে সেখানে রক্তের মধ্যে রয়েছে বুদ্বুদ, যা অহ্য কোন জায়গার রক্তে থাকা সম্ভব নয়। এ জঙ্গলটি পাহাড়ের উপর বা গায়ে নয়। প্রায় সমতল জমি। কোথাও বা ধীরে নেমে গেছে, কোথাও বা সামান্য উঁচু। আহত বাঘকে খোঁজবাব সময়ে বুফ্লারোহণে তৎপর একটি লোককে গাছে উঠিয়ে দেখে নিই, কাছে-পিঠে বাঘের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা; আবার নামাই, এগিয়ে আবার ওঠাই, এবারও তেমনি করেই এগিয়ে চললাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এবটি নালা নেমে গেছে, দেখি রক্তের দাগ। সেই নালার মধ্যে নেমেছে সে। কোথায় যেতে পাবে হিসাব করে নালাটিকে বাঁ পাশে রেখে ঈষৎ ঢালু পথে নেমে চললাম। কয়েক বার গাছে চড়ে দেখার পরই লোকটি ইসারায় দেখাল, বাঘ সামনেই শুয়ে আছে। ছজনেই বন্দুক ভুলে নিয়ে এগিয়ে গেলাম, দেখি সামনেই পড়ে রয়েছে বৃহৎ বাঘের মুন্তদেহ।

প্রথম দিনেই চারটি বাঘ মেবে সকলে থুবই খুশি। শিকারে গভর্নরের সঙ্গে এই আমার ঘনিষ্ঠতার স্ত্রপাত।

### আট

## বীর কেশ্রী সিং

চাইবাসা থেকে ছোট ভাই বিনয়ের চিঠি এলো শিকারের আহ্বান নিয়ে। সে লিথেছে "পত্রপাঠ চলে এসো। আমরা চিরিয়াডুইয়ার জঙ্গলে শিকারের মংলব করেছি। তুমি, আমি, ইন্দু সরকার, কিশোরী চক্রবর্তী ও বীর কেশরী সিং।" বীর কেশরীর সঙ্গে শিকার এবং দেখাশুনা হবে মনে করে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

মনে পড়ে কাকামণির কাছে শোনা বীর কেশরীর পিতার কাহিনী। রেলপথ তখন ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিরি-নদী-বন অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলকে সংযুক্ত করেনি, বাষ্পীয় শকটের লৌহপেশী সঞ্চালনে ছোটনাগপুরের বনপথ কেঁপে ওঠেনি, জীবনের গতিবেগ ছিল ধীর মন্থর। তখন গরুর গাড়ি অথবা পালকি করে এই তুর্গম পথ অতিক্রম কবতে হত প্রদেশীকে। ১৮৮৪-১৮৯২ সালে বি-এন-আর কোম্পানি আসানসোল, পুরুলিয়া, চক্রধরপুর, মনোহরপুর দিয়ে ছোটনাগপুবের তুর্গম বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে রচনা করে প্রথম রেলপথ। আমার কাকামণি শ্রীকান্তিভূষণ সেন এই রেলপথের জমি 'অ্যাক্যার' করেন ! সারা অঞ্চল তখন ছুদান্ত বনের অধিকারে, প্রচুর জন্তু-জানোয়ারের বাসা। সেই সময় এই এলাকায় এক শিকারী জমিদার ছিলেন, নাম অভিরাম সিং তৃণ। কথায় বলে 'যাদৃশী ভাবনা যস্তা সিদ্ধিভ্বতি তাদৃশী।' এই অভিরাম তৃণ ছিলেন শিকাব এবং বাঘের গতিবিধি, স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শী। গ্রামের লোকেদের বিশ্বাস ছিল তিনি বাঘ-সিদ্ধ। কেবল যে তাঁর নিজের প্রজারা তার অনুগত ছিল তা নয়, ও এলাকার যাকে যখন ভিনি যা বলতেন, সে তখনি তা মেনে নিত বিনা প্রতিবাদে। এর কারণ তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বও বটে আবার কতক এই ভয় যে, তাঁর বাঘ চালান দেবার ক্ষমতা আছে, এই বিশ্বাসে। বাঘ চালান দেওয়া মানে যে, তার গরু-মহিষ বাঘে মারবে। এই রকম একটা বিশ্বাস বা ভীতি গ্রামবাসীদের ভিতর প্রচলিত ছিল।

জনশ্রুতি যে, একবার জেলার পুলিশ সাহেব বাছ শিকারের। বাসনা প্রকাশ করায় সকলে তাকে অভিরামের সহায়তা নিতে পরামর্শ দেয়। অভিরামকে সাহেব ডেকে পাঠালে তিনি অভিবাদন করে দাঁড়ালেন, সব শুনে প্রশ্ন করলেন, "শিকার কবে করবেন ?" সাহেব উত্তর দিলেন, "যে-কোন ছুটির দিন হলেই ভাল হয়, সামনের রবিবার নাগাদ।" আবার প্রশ্ন "কভদ্রে শিকার করবেন ?" "কাছের কোন জললে হলেই সুবিধা হয়।" "আজে পায়ে হেঁটে শিকার করবেন, না মাচায় বসে হাঁকোয়া করে ?" সাহেবের আত্মাভিমান জেগে উঠলো, তিনি বললেন, "পায়ে হেঁটেই করব।" "কখন শিকার করবেন ?" "সকালের দিকে হলেই সুবিধা হয়, এই ধর ব্রেকফান্ট খেয়ে।" — অভিরাম বললেন, "যে আজে, কভো বড়বাছ ?" এবার সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, তিনি রুখে ওঠেন, "ভূমি কি তামাসা করছ আমার সঙ্গে, বলি বাছ কি তোমার পোষা নাকি ?" জিভ কেটে অভিরাম বলেন, "না-না ও-কি কথা বললেন, সব জেনেনিলাম, কারণ সেইমত বন্দোবস্ত করব তো।"

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ সাহেব অশ্বারোহণে বাহির হন শিকারের জন্য সজ্জিত হয়ে, বনের প্রান্তে আগেকার নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষমান আভিরামের সঙ্গে মিলিত হন, তারপর ছজনে হেঁটে অগ্রসর হতে থাকেন। "এক ক্রোশের ভিতরই বাঘ পাওয়া যাবে ছজুর," আশ্বাস দেন অভিরাম। ক্রমশঃ বেলা বেড়ে ওঠে, হাঁটতে হাঁটতে ঘর্মাক্ত সাহেব জানতে চান, এক ক্রোশ কি এখনও হয়নি ? "আমাদের জকলী লোকের ডালভাঙ্গা ক্রোশ, তার মানে চলতে চলতে ডাঙ্গা ভেঙ্গে নিই, যেখানে গিয়ে তার পাতা মৃষড়ে পড়ে, সেখানে হয় এক ক্রোশ আমাদের হিসাবে। তা একটু আগেই পাবেন," জ্বাব দেন অভিরাম। গভীর জঙ্গলে কিছুদুর গিয়ে ঝোপের ভিতরে একটা মোড়ে

খুরতেই আচমকা সাহেব দেখেন বিরাট বাঘ শুয়ে সামনেই। তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এত হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন যে যতবার বন্দুকে গুলি ভরতে যান, ততবার হাত থেকে গুলি পড়ে যায়। তাঁর অবস্থা দেখে অভিরাম তাঁর হাত থেকে বন্দুক তুলে বাঘটিকে একটি গুলিতে মেরে আবার তাঁর হাতে বন্দুক দিয়ে বলেন, "সাহেব, বোলো তুমিই মেরেছ।" তাঁর এলাকার বন এবং সেই বনেব আনাচ-কানাচ তাঁর নৎদর্পনে, গ্রীম্মের দিনে বাঘ সাধাবণতঃ তার "বাহানে" থাকবে তিনি জানতেন, তাই তাঁব জানা একটি রাহানে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ হ'ল প্রচলিত গল্প। এই অভিরাম সিং তুণেরই উপযুক্ত ছেলে বীর কেশরী।

চাকরি জীবনের শেষে ১৯১৪-১৯১৫ সালে কাকামণি আবার কর্ম-জীবনারভেব মধুব স্মৃতিময় সিংহভূমে বদলি হ'ন স্বেচ্ছায়। সেই সময় তিনি আমায় বীর কেশরীর সঙ্গে পরিচয় করিযে দেন। থর্বাকৃতি কৃষ্ণকায় যুবক, স্থুদুঢ় গঠন, তাব অন্তবের আত্মপ্রভায় যেন প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর মুখে। স্বল্পভাষী এবং বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনে বিশেষ বিচারশীল, সহজে তিনি কাউকে বন্ধুত্বের সম্মান দিতে চাইতেন না। তীর-ধুকুক এবং বন্দুকে ছিল তাব অব্যর্থ লক্ষ্য। তার ভীর-ধুকুক দিয়ে মাছ শিকার এবং উড়স্ত পাখী শিকাব না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বীর কেশবীব চরিত্রের সবচেয়ে বঙ বিশেষত্ব ছিল তাঁর অপরিসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস। শিকারের কৌশল ছিল বিচিত্র ও অভিনব। আগেই বলেছি সিংহভূমের এ অঞ্চল গভীর বনে আচ্ছন্ন। বেশির ভাগই সংরক্ষিত বন। এমন বনও আছে যেখানে কথনও কাঠুরিয়ার কুঠার পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। বন যেন এখানে গৌরীর মত কুমারীব্রত অবলম্বন করে রয়েছে। একদিকে মধ্য ভারতের জঙ্গল এসে মিশেছে, অপর দিকে মিশেছে উড়িয়ার মযুবভঞ্জ, বোনাই, কেঁওন্ঝর ইভ্যাদির গভীর বন। হাতী বাইসন বাঘ ভালুক হরিণ শম্বর এ বনে যথেষ্ট আছে। সাধারণতঃ জম্ভ জানোয়ার বাঘ ছাড়া অন্য জম্ভকে ভয়

পায় না। একে অফ্রকে কৌতুকপূর্গ চমকিত দৃষ্টিতে দ্র থেকে দেখে
মাত্র, পালাবার প্রয়োজন আছে কিনা বিচার করে, দেখবামাত্র পালায়
না। অনেক সময়েই হয়, একদিকে হয়ত বাইসন বা বয়্য হস্তীর য়ৄধ
চরে বেড়াচ্ছে, তার কিছুদ্রেই নিশ্চিস্তমনে হরিণ বা শম্বরেরা
খাত্যাম্বেমণে মন দিয়েছে। বীর কেশরীর নিজের হাতী ছিল, তাকে
তিনি নিজেই চালাতেন। অনেক সময় একাই সজ্জিত য়াইফ্ল ও
তীর-ধন্নক পাশে রেখে হাতীর পিঠে লম্বা হয়ে শুয়ে হাতীকে জঙ্গলে
নিয়ে যেতেন। নিজেকে হাতীর পিঠের সজে লাগিয়ে প্রায়্র
অদৃশ্য হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে ইসারা ক'রে তাকে চালিয়ে নিয়ে
বেড়াতেন। এভাবে ঘুয়তে ঘুয়তে কত জস্ত্ব-জানোয়ারই চোখে
পড়ত, যারা তাঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন নয় বলে
নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুরে ফিরে বেড়াতো। এই স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের
মধ্যে ঘুরে ফিরে জেন্ত-জানোয়ার দেখা ও অভিজ্ঞতা অর্জনই বীর
কেশরীর আনন্দ ছিল।

বিনয়ের কাছে চাইবাসায় গেলাম। সে ছিল সেখানকার ইনকামট্যাক্স অফিসার। শিকারে তার আগ্রহ ও উৎসাহের অন্ত নেই, বড় ও হিংস্র জন্ত শিকার করেছেও প্রচুর। সিংহভূমের ঘন সংরক্ষিত বনময় পর্বতগুলিকে অজস্র পাকে বেষ্টন ক'রে চলে গেছে রাজপথ। কখনও পর্বত-শিখর অতিক্রম ক'রে কখনও বা তারই কোল বেয়ে। একদিকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে নেমে গেছে খাদ—ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে বহু গাছপালার মাথায় মাথায়। শিকারের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে চাইবাসা থেকে আমরা চারজন গেলাম মনোহরপুর, যেখানে বীর কেশরীর বাড়ি। এখানে বেঙ্গল আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কম্পানীর লোহার খনি। লোহময় প্রস্তরে ছাওয়া পাহাড়ের গায়ে এখানে লালচে আভা। গভীর বন চারিদিকে, তারই ভিতর দিয়ে অপরিসর রেলপথে স্টাল কম্পানীর ট্রিল খনির গর্ভ থেকে বহন ক'রে আনে ক্লেহের আকর। আমরা তারই একটিতে চ'ড়ে

কিছুদূর গিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছলাম। বীর কেশরী সেখানে লোক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। বেলা বেশি হ'লে সাধারণতঃ জন্ত-জানোয়ার নিজেদের অভ্যন্ত বন ছেড়ে আত্মরক্ষা ও বিশ্রামের জন্ম গভীর বনে আশ্রয় নেবার আগেই যাতে শিকার হয়, তাই তখনই বেরিয়ে পড়া গেল। সেদিন মাত্র একটি বাইসন শিকার হ'ল। শিকার শেষে একটু বন্দুকের নিশানা অভ্যাস করা হ'ল, তারপর বসা গেল গল্প-সল্লে। বীর কেশরীর একটি খুব হালের অভিজ্ঞতা শুনলাম, যা তাঁর অসীম সাহস ও প্রভ্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচায়ক। এই বস্থা এলাকায় মহুস্থা জাতি খুবই কম। প্রতি বর্গমাইলে এত কম অধিবাসী, এক হিমালয় প্রদেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখানকার অধিবাসীরা বেশির ভাগই আদিবাসী। প্রকৃতি এবং হিংস্র পশুর সঙ্গে সংগ্রাম তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এবং আজীবন অভ্যাস। প্রায় শৈশব থেকেই ভারা ধরতে শেখে তীর-ধ্যুক, নিশানাও তাদের অব্যর্থ। এ ছাড়া জ্বন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব প্রতিরোধের অন্যান্য আরও অনেক উপায় তারা করে। অফুর্বর জঙ্গলময় জমির সামাত্য ফসল বাঁচাবার জন্য প্রামের আস-পাশের জঙ্গলের শুয়ার, হরিণ, খরগোস এমন কি পাখী পর্যন্ত মেরে শেষ ক'রে দেয় তারা। খাছাম্বেষণে ঘুরে-ফিরে বাঘ যখন এবকম জঙ্গলে আসে, তখন তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে গ্রামের গরু-মহিষ বা মাহুষের উপরে। তা' না হ'লে তাদের উপবাস করতে হয়। হয় নিবীহ আত্মরক্ষায় অক্ষম মাতুষকে শিকাব সহজ ব'লে কিম্বা তার রক্ত-মাংসের স্বাদ ভাল লাগে ব'লে ক্রমে তারা নরখাদক হ'য়ে দাঁভায়।

একবার বীর কেশরীর অঞ্চলে একটি বাঘ এমনি নরখাদক হয়েছিল। একই গ্রামের একই জায়গায় যে বার বার মান্স্য ধরে তা নয়, আজ এ গ্রাম, কাল পাঁচ মাইল দ্রে, ক'দিন পরে হয়তো আবার এ গ্রামেরই অহাদিকে আরও দ্রে। এমনি করে মান্স্য মারায় সে অঞ্চলে ভীষণ ভর ও ত্রাসের সঞ্চার হয়। সরকার থেকে যথারীতি এই নরখাদক বাঘ মারার জন্ম পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং ক্রেমে বাড়তে বাড়তে পুরস্কারের মাত্রা এক হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে। বীর কেশরী এই নরখাদক বাঘ মারার সঙ্কল্প ক'রে বাঘের উপক্রুত অঞ্চলের মাঝামাঝি গ্রামে ডেরা বাঁধলেন এবং চারিদিকের প্রক্রাদের ডেকে বললেন, বাঘে কোথাও মানুষ মারলেই সেখানে প্রহরায় োক রেখে যেন তাঁকে যত শীঘ্র সম্ভব খবর দেওয়া হয়। একদিন ছপুরের কিছু পরে খবর এল, কাছের গ্রামে বাঘে একটি লোককে কিছুক্ষণ আগে মেরেছে। শোনামাত্র বীর কেশরী সেখানে চলে গেলেন। গিয়ে দেখেন মৃতদেহ পড়ে আছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার ঘাড়ের কাছ থেকে। বাঘ কাঁথের উপরে এক কামড় দিয়ে তার বুক-পিঠের হাড় গুঁ ড়িয়ে দিয়েছে। ক্ষভস্থানের রক্তটুকু চেটে খেয়ে গেছে। ডিনি চারিদিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা তাড়াভাড়ি করে মৃতদেহটি সরিয়ে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন এবং মৃতব্যক্তির পরিধেয় কটিবস্তের অহুরূপ একটি আধ-ময়লা কটিবস্ত্র পরে যেখানে যেভাবে মৃতদেহটি পড়ে ছিল, সেইভাবে পড়ে রইলেন, পাশে গুলিভরা রাইফ্ল নিয়ে। সঙ্গের লোকজন সকলকে দুরে গ্রামে চলে যেতে বললেন এবং গুলির শব্দ না হ'লে কোনমতেই কাছে আসতে বারণ করলেন।

মৃতের আত্মীয়স্থজন যারা সংবাদ পেয়ে এসে কাঁদছিল, তারা নিয়ে গেল মৃতদেহটি। প্রথম রৌদ্রতেজে যেন অগ্নিবর্ষণ কবছে, তার মধ্যে নগ্ন গায়ে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে আছেন বীর কেশরী, মৃতের রক্তধারার প্রায় উপবে শুয়ে। সেই রক্তের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে অজস্ম মাছি এসে ঘিরে ধরেছে তাঁকে, মৃথে মাথায় সর্বাক্তে কেমাগত বসছে। পিঁপড়েরা সারিবদ্ধভাবে আগামী বর্ষার জন্য প্রস্তুত হতে ব্যস্ত। তারাও তাদের পথের উপর পড়ে থাকতে দেখে কামড়াতে শুরু করেছে। কিন্তু এক চুল নড়ার উপায় নাই, তিনি যে তথন মৃত, নি:শ্বাস পর্যন্ত জোরে ফেলার উপায় নাই! দ্র থেকে বাঘ যদি তাঁকে দেখতে

পায় এবং সন্দেহ হয় তাহলে তো সবই পণ্ড হ'য়ে যাবে। মনের ভিতরেও চলেছে চিন্তার বিরামহীন প্রবাহ। হয় নিজে মৃত্যুবরণ করবেন, নয় মৃত্যু হানবেন, এজন্য তো প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তবুও নানা চিন্তা আদে মনে, বাঘ কোন্ পথে আসবে, কি রকম অবস্থা হ'লে কিভাবে সম্মুখীন হবেন, ইত্যাদি। রাইফ্লে গুলি তো ভরেছেন ? সেটা ঠিক আছে তো ? শেষ মুহূর্তে সেটা খারাপ বেরিয়ে প্রতারণা করবে না তো ? গ্রীম্মের তপ্ত হাওয়া মাঝে মাঝে হু হু শব্দে ব'য়ে যায়। অধীন অপেক্ষায় সময়ের গতি যেন মন্থর হয়ে গেছে। ক্রমে অপরাফের আলো মান হয়ে এল। প্রতি মুহূর্তে বাঘের আগমন ও শব্দ মনে ক'রে, সমস্ত চেতনা ও সর্বশক্তি সজাগ রেখে উৎকর্ণ হ'য়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। কিসের ক্ষীণ শব্দ হ'ল মচ, গাছ থেকে শুকনো ডাল ভেঙ্গে পড়ল, না বাঘের পায়ের চাপে ভাঙ্গলো ? বাঘ সত্যিই আসছে, কিন্তু এখনও দুরে ! স্বাভাবিক নিয়ম অমুসারে বাঘ দূর থেকেই চারিদিক ঘুরে দেখে নেয় মরা আছে কিনা, সন্দেহের কোনও কারণ আছে কিনা। তারপর ধার-মন্থর গতিতে এগিয়ে আদে কাছে, আরও কাছে। আরও একটু কাছে আসুক। নিকট থেকে নিকটতর হয় পদশব। আরও কাছে, আরও একটু। যখন বাঘ মাত্র আট-দশ হাভ দূরে, তখন বাঘের দিকে ফিরে ঝট্ ক'রে বন্দুক হাতে উঠে বসলেন বীর কেশরী। নিশ্চিন্ত অসতর্ক বাঘ এই অভাবনীয় ব্যাপারে যেন ক্ষণিকের জন্ম থমকে গেল, বীর কেশরীর ভাষায় "লাজায় গিয়া"। মুখ অর্ধেক খোলা। মুখের চারিপাশে দাঁতগুলি বেরিয়ে আছে, জিভও একটু বের করা, চোখে হিংস্র দৃষ্টি, কিন্তু কিংকর্তব্যবিমৃত। পলমাত্র, সেই পলমাত্র সময়েই তাঁর রাইফ্লের একটি গুলি বাঘের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

ঘটনাটি শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি চারিদিকে শুকনো পাতা ছড়িয়ে রেখেছিলেন কি ?" তিনি জবাব দেন, "হাঁ।"। চারিপাশে জঙ্গলের শুকনো ঝরা পাতা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন,যাতে অতি শব্দের উত্তম বাহক। যে সব ক্ষীণ পদশব্দ প্রুতি-সীমার বাইরে, তাও শোনা যায় অনেক সময়ে পৃথিবার বৃক্তে কান পেতে। তাই বীর কেশরী তাঁর সমস্ত চেতনা জাগ্রত ক'রে মাটিতে প্রবণ সংযোগ ক'রে নিশ্চল হ'য়ে প্রতীক্ষা করছিলেন, সেই কালান্তক নরখাদকের অপেক্ষায়। বনের নিস্তব্দতা ভেদ ক'রে যখন ক'ন এল ভারি ওজনের চলার ক্ষীণ শব্দ এবং পরে শুকনো পাতার শব্দ, তখনই বাঘ আসছে জেনে শব্দের গতি লক্ষ্য করেই বৃঝলেন, কোন্দিক থেকে কত কাছে বাঘ এসে পৌছেছে। যখন লক্ষ্য ভ্রু ই'লেও গুলিতে মৃত্যু অনিবার্য, তখনই উঠে বসলেন তার সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে।

বহুদিন তার আর কোনও সংবাদ জানি না, জানি না তিনি আজ কোণায়। আজ হয়তো তিনি জরাগ্রস্ত স্থবির, কিন্তু আমার কল্পনায় তাঁর স্মৃতি চির নবীনের অপরিমেয় আত্মবিশ্বাসে দীপ্ত চিরযুবকের হিসাবে উজ্জল হয়ে আছে।

#### सम

### প্রসাদ

যতক্ষণ কোন জিনিসকে আমাদের নিজেদের বৃদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়ে না দেখি ততক্ষণ সেই অজানার প্রতি সাধারণতঃ থেকে যায় একটা সন্দেহ, একটা ভীতি। সাপ সম্বন্ধে আমাদের ভীতিও কতকটা সেই রকমের, ওটা আমাদের যেন সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। ভয় করবার কিছু নাই সেকথা বলি না, তবে সাপ শুনলেই যে অনেকের আতক্ষ হয়, সেই কথাই বলছি।

১৯১০ সাল। চাকরি জীবনের আরত্তে তথন রাঁচিতে আছি। বর্ষায় সব রাস্তা অগম্য হয়ে ওঠার আগেই কয়েকটা কাজ শেষ করবো বলে রাঁচি জেলার বৃড়মুতে গেলাম। শিকার জীবনেরও সেটা শিক্ষানবীশীর অধ্যায়, সবে নতুন বন্দুক কিনেছি। বড় বাঘ না মারলেও তখন বড় বাঘ শিকারের কল্পনাতে মগ্ন থাকি। গ্রামবাসীরা বলল, আস-পাশের জঙ্গলে হরিণ আছে প্রচুর, শিকারে যাব কি না। রাজি হয়ে গেলাম। প্রথম বর্ষার ছোঁয়ায় বনে লেগেছে সবুজের আভাস। যেখানে গিয়ে বসলাম তার অদূরেই একটি নদী সামনে দিয়ে ঘুরে গেছে দক্ষিণ থেকে বামে, ভার অস্পষ্ঠ কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গাদা বন্দুক নিয়ে ত্বজন স্থানীয় শিকারী আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। তাঁরা আলাদা আলাদা বসেছেন। মাটিতেই আমাদের আসন। কিছুক্ষণ বসার পরই মশার উৎপাতে অস্থির হ'য়ে উঠলাম। শিকারের প্রাথমিক নিয়ম স্থির হ'য়ে বলে থাকা। তা রক্ষা করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠায় শিসৃ দিয়ে কাছের একজন শিকারীকে ভাকলাম। কাছে এসে সে ব্যাপার শুনে সামনের সালে গাছ থেকে কতকগুলো পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বেশ করে হাতে কচ্লে আমার সারা

হাতে-মুখে-হাড়ে ভার রস লাগিয়ে দিল। অনেকটা রাধুনীর মত গদ্ধ সেই পাতার। তাতে ফল হল, মশারা এসে ভন্ ভন্ করে উড়ে বেড়ালেও গায়ে বসা বদ্ধ কর'ল। হাঁকোয়ারা অনেকখানি জঙ্গল খিরে নিয়ে হাঁকোয়া করছিল, তাতে বেশি জানোয়ার আসবে, এই ল্রাস্ত ধারণা নিয়ে। কিন্তু তাতে তারা হরিণ দেখলেও সে হরিণ আমাদের সামনে আর আসেনি। যাই হোক, দেড় ঘণ্টা পরে, লম্মা হাঁকোয়া যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, তখন কাছেই শুনি কয়েকজন মিলেলাঠি দিয়ে কি যেন আঘাত করছে। প্রথমে ভাবলাম, কোন জন্ত তাড়িয়ে আনছে। কিন্তু তারপর চুপ-চাপ দেখে হাঁকোয়াদের জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার। একজন জবাব দিল—"উ একঠো সাঁপ হৈ"। "সাপ ? কি সাপরে?" "উ এগো গছমন" অর্থাৎ গোখরো, যেন কিছুই নয়। বল'ল, মেরে নদীর জলে ফেলে দিয়েছে। বললাম, "করেছিস কি, সাপ কখনও জলে ফেলে গ উঠিয়ে আন শীগগির।" উঠিয়ে আনলে দেখলাম একটা বড় গোখরো সাপ। তার মাথাটা থেঁতো করে ফেলে দিলাম।

শিকারে আর মন বসল না, গাদা বন্দুকধারীদের শিকার করছে
দিয়ে ফিরে চললাম। আমি আগে আগে, পিছনে কজন হাঁকোয়া।
ভাদেরই একজনের হাতে আমার বন্দুক। হঠাৎ সৃ-স্-স্-স্শব্দে
চেয়ে দেখি ফুট সাতেক লম্বা এক গোখরো সাপ আমার সামনে দিয়ে
চলে যাচ্ছে। গ্রীত্মের ঝরা পাতা গ্রামবাসীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে
দিয়েছে। সেই আগুনের হলকায় মুষড়ে ঝরে পড়া পাতার উপর দিয়ে
চলেছে। পিছনের লোকটির হাত থেকে চট্ করে বন্দুক নিয়ে গুলি
করলাম। করতেই সে শরীরের সব ভার ল্যাজের দিকে দিয়ে
উচ্ হয়ে মস্ত ফলা মেলে বৃত্তাকারে শোঁ করে ঘুরে গেল এবং
এক ছোবল দিল। মাত্র চার-পাঁচ ইঞ্চির জন্ম আমার নাগাল পেল
না। ছব্রাতে ভার ল্যাজের দিকের খানিকটা ঝাঝরা হ'য়ে যাওয়ায়
ভার স্বাভাবিক গতি হারিয়েছিল, আমার উপর প্রতিশোধ নিতে ভাই

তার এই ব্যর্থ চেষ্টা। তারপর চক্ষের নিমেষে বিত্যুৎগতিতে আমার ফুট চারেক দুরে একটা পাংলা শাল গাছের গুঁড়িতে শটক'রে জড়িয়ে গেল। দ্বিতীয়বার বন্দুক তুলে আমার বন্দুকের দ্বিতীয় নলটি থালি করলাম। তথনকার দিনের 'ব্র্যাক-পাউডার কার্ট রিজ। তার ধোঁয়া পরিষার ২তেই দেখি সাপ আর সে-গাছে নেই। কাছে গিয়ে দেখলাম, রক্ত লেগে আছে। বুঝলাম গুলি লেগেছে, কিন্তু সে গেল কোথায় ? আসে-পাশে খুঁজতে খুঁজতে দেখি সেই সালে গাছের কাছে একটা উইয়ের ঢিপি। বর্ষার জলে তার একটা দিক গলে গেছে, তার এদিক-ওদিক খুঁজছি, এমন সময় তুলে গর্ত থেকে হাতখানেক মাথা বের করল। বুঝলাম গুলি তার শরীরের মাঝামাঝি লেগেছে। তাতে হাড় ভেঙ্গে গেছে, किन्छ न्यारक्षत निक्रो करि वानामा र'रस थरन यासनि, जारे नवछ। টেনে নিয়ে চলা তার পক্ষে কঠিন হ'য়ে পডেছে। কাছের একটা নতুন সরু শালগাছ কাটিয়ে তাই দিয়ে উইয়ের ঢিপি ভেঙ্গে তার ভিতর থেকে টেনে বের করলাম। আঘাত, প্রতিহিংসা ও রোষে ত**থ**ন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে—সমানে গর্জন করছে ফোঁস ফোঁস শব্দে আর নিছ্ফল ছোবল মেরে চলেছে সেই কাটা শালগাছটির উপরে। একটা লাঠি দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে বললাম, "আন মহুলানের লতা'। তাই দিয়ে ফাঁসি লাগিয়ে তাকে বেঁধে ল্যাজের ক্ষত অর্ধেক কেটে বাদ দিয়ে একটা নবোদৃগত শাল গাছের লম্বা টুকরার মাঝে তাকে বেঁধে নিয়ে চললাম। প্রাণ বড় শক্ত, সহজে যেতে চায় না। নিচের অতথানি কেটে বাদ অনেকক্ষণ বেঁচে রইল। তারপর যথন তাকে বুড়মু ইন্সপেকশন বাংলাতে নিয়ে এলাম, তথন সে মরে গেছে। তার মুখটা হাঁ করিয়ে দেখলাম ছপাশে সরু ছটি দাঁত তুটি বিষের থলির সঙ্গে সংলগ্ন। দাঁতের ভিতরে থুব স্ক্র ছেঁদা। রাগ ক'রে ওরা বিষের থলির পেশীতে চাপ দিলেই ভিতরের বিষ ইন্জেক শনের ছু চৈর মত দাত হুটির ভিতরের নালি দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ছজনে আপন আপন পথে চলেছিলাম, কোন বিরোধ ছিল না, কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হ'ল, একজনকে পরপারে যেতেই হ'ল। এ যাত্রায় সেই গেল। বাংলার কাছেই একটি কাচ্নার (কাঞ্চন) গাছ ছিল। তার ছায়ায় গহুমনের আধখানা দেহ সমাহিত ক'রে একটি পাথর খাড়া করে দিলাম তার উপরে। ঘটনাটি ভূলতে পারিনি, তাই ১৯১৪ এবং ১৯২৮ সালেও যথন কাজে বুড়মুডে গেছি, সেই পাথরটি তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিনা দেখে এসেছি।

তারপর অনেক সাপের সংস্পর্শে এসেছি। মন্থর গতি অজগর থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রবোড়া পর্যন্ত, বহু সাপও মেরেছি। অবশেষে ১৯৩১ সালে একবার পরেশনাথের কাছে আমার এক বন্ধু থাকতেন, নাম প্রমথমাথ দাশগুপ্ত, তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে, সুহৃদ্ বিশ্বপতি গুপ্ত ও ভাগ্নে শচীকে নিয়ে মোটরে বেরিয়ে পড়লাম তাঁকে দেখতে। প্রমথের সঙ্গে দেখা করে মেঘচুদ্বী পরেশনাথ পাহাড়কে পিছনে রেখে ফিরে চলেছি হাজারিবাগ, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। ছপাশে উন্মুক্ত প্রান্তর। তার মধ্যে এক জায়গায় দেখি রান্তার পাশে কয়েকজন লোক মাঠের দিকে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। তাদের পাশ দিয়ে পার হয়ে যেতেই শচী ও বিশ্বপতি বলে উঠল, "বাঃ, সুন্দর সাপ তো, ফণা ধরে রয়েছে।" ওদের কথা শুনে তখনই গাড়ি পেছিয়ে নিয়ে গেলাম। পথের ধারে রান্তা মেরামতের জন্ম মাটি কাটার একটি গর্তের মতন, সেখানে একটি কাল কেউটে সাপ, চার ফুট আন্দাজ লম্বা, মাথা তুলে ফণা বিস্তার ক'রে রয়েছে।

এর কিছুদিন আগে মিহিজামের শ্রেজেয় ডাঃ পি ব্যানার্জির একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম যে, সাপের সংস্কৃত নাম 'চক্ষুপ্রবা', ওরা চোখ দিয়ে শোনে। যখন দেখে তখন শোনে না, যখন শোনে তখন দেখে না। প'ড়ে পর্যন্ত মনে খুব একটা আগ্রহ ছিল এটা পরীক্ষা করে দেখবার। জন্ত-জানোয়ার পশু পাখী প্রায় সব রকমই পুষেছি,

কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি তাদের বৈশিষ্ট্য। দেখেছি নেকড়ে এবং জংলী কুকুর বা "কোইয়া" কখনও পোষ মানে না, চিতাকে কোন সময়েই বিখাস করা চলে না এবং বাঘের রাজকীয় খেয়ালী স্বভাব। ওয়ালফোর্ডের গ্রীমণি মেহতা একবার বলেন, তাঁর গ্রীর ইচ্ছা আমার পোষা বাঘের বাচ্চা নিয়ে ছবি তৃলবেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি যখন প্রস্তুত হ'য়ে এলেন, তাঁর চক্চকে নীল রেশমের শাড়ী দেখে বাঘের কি যে ভীষণ মেজাজ খারাপ হ'য়ে গেল, কিছুতেই ছবি



তুলতে দিল না। পরে তিনিই যখন অশু শাড়ী পরে এলেন, সেই বাষই অতি শাস্ত হয়ে বসে রইল।

স্থির করলাম সাপটিকে ধ'রব এবং পু'ষব। বিশ্বপতিকে বললাম, আমি সংকেত করলেই যেন গাড়ির ইলেকট্রিক হর্ন টিপে দেয়। ওদের তো মহা আপত্তি যে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে গিয়ে প্রাণ না হারাই। যাই হোক, গাড়ি থেকে নেমে যে লোক গুলি দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের কাছ থেকে খানিকটা পাতলা স্থতোর দড়ি নিয়ে তাতে একটা কাঁস দিলাম, কারণ ভেবে দেখলাম শুধু হাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরতে গিয়ে একটু নিচে ধরলেই সে ছোবল মারবে। কিন্তু দড়ির ফাঁসি লাগিয়ে সুতোর ছপাশ ধরলে সহজে ছোবলাতে পারবে না।

বিশ্বপতিকে সংকেত করতেই সে ইলেকট্রিক হর্নটিকে টিপে দিল।
নতুন অবার্ন-গাড়ির জাের হর্নের শব্দে সাপটা যেদিক থেকে শব্দ
আসছে সেই দিকে মাথা ঘােরাল। সাপ যেদিকে মুখ করে
আছে তার উপ্টো দিক দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে মুহুর্তের মধ্যে
তার গলায় ফাঁস পরিয়েই পা দিয়ে তার ল্যাজ চেপে ধরলাম। সাপ
তথন প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, আমাকে ল্যাজ দিয়ে জড়াতে,
কিন্তু তার সে উপায়ও নেই। শচীকে বললাম, "একটা মাটির হাঁড়ি
ঢাকনাস্থ্র জােগাড় করতে পারিস ?" কিন্তু কাছাকাছি কোন
মহুস্থবসতি নেই। গ্রাম মাইলখানেক দ্রে। বললাম, "যা সেখান
থেকে নিয়ে আয়"। আমি ততক্ষণ তুপাশের স্থতাে আঙ্গুলে
জড়িয়ে খাটো ক'রে এনে তার গলা হাত দিয়ে চেপে ধরেছি।
অল্লক্ষণের মধ্যেই হাঁড়ি ও ঢাকনা এসে পড়লাে। হাঁড়ির মুখটা
থুলে তার কাছে সাপের মাথাটা নিয়ে একটু আলগা দিতেই সে
স্থড় স্বড় করে তার মধ্যে ঢুকে গেল। তথনি তাকে সরা চাপা দিয়ে

আমার বড় দিদি এবং ভগ্নীপতি তখন আমার কাছে এসেছেন। বাড়ির সকলে সন্ধ্যা বেলায় একসঙ্গে বসে গাঁল্ল করছেন। এমন সময় বাড়ি চুকলাম, হাঁড়ি হাতে। ডেকে বললাম, ''ভোমাদের জন্ম প্রসাদ এনেছি, কি প্রসাদ যদি বলতে পার দশ টাকা দেব''। প্রসাদ শুনেই সকলে ভক্তিভরে হাঁড়িতে মাথা ঠেকালেন, তারপর অহুমানের পালা। কেউ বলে হালুয়া, কেউ বাডাসা, মায় পাঁঠার মাণা পর্যন্ত। তথন বললাম, "তোমরা কেউ পারলে না, সাক্ষাৎ মা মনসা—একটি কাল কেউটে।" যেমনি বলা সবাই চেঁচামিচি শুরু করে দিলেন। বাড়ির দোতলার দালানের মেঝেটা খুব পালিশ ছিল। বাড়ির সকলকে গ্যালারির মত সিঁড়ির উপরে বসিয়ে সেই দালানে যেই হাড়ির মুখ খোলা, ফো-৬-ও-সৃ করে সাপ হাঁড়ি থেকে ফণা তুলে বেরিয়ে এল। বিস্ত পালিস করা মেঝেতে তার তাডাতাডি চলার ক্ষমতা নাই। তীব্র প্রতিহিংসার রোষে তথন সে ফুলছে। তার সামনে কাপ্ড নাডাতে কোঁস ক'রে এক ছোবল মারল। আমি ক্রেড সরে গেলাম. মাটির উপর ছিটকে পড়লো খানিবটা পীতাভ তরল পদার্থ—তার বিষ। সকলের সমবেত চিংকার উঠল, "ওকে মেরে ফেলো শীগ্গির।" স্ত্রীর অজস্র বকুনি, বড়বোনের দিব্যি, ভগ্নীপতির অভিমান একদঙ্গে সব-কিছুর তাড়ায় শেষ পর্যন্ত আমার সব আপত্তি অহুরোধ ব্যর্থ ক'রে ভগ্নীপতি তাকে সর্প জীবন থেকে মুক্তি দিলেন। অতএব সাপ পোষবার সাধ মনেই রয়ে গেল, পোষা আর হ'ল না।

# দশ গোকুল সিং

আকৃল ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়ল গোকুল সংহের ন্ত্রী আমাকে দেখে—''কোপায় ছিলি তুই এতদিন, আমার স্বামা ,ভার এত-**पित्तत श्रुत्ता भिकाती, ला**ष्ट्रेमारश्तत এত भिकारत এতদিন সে ঘুরল তোর সঙ্গে, কোনদিন কিছু হ'ল না, আজ তুই থাকতে তার অপমৃত্যু হ'ল, তাও হাসপাতালে আমাদের সকলের থেকে দূরে। বাঘ আমাদের প্রতিবেশী, কোনদিন কিছু হ'ল না, শেষে সেই বাঘের হাতে তাকে মারলি !" পিতৃহারা শিশুরাও কাদতে লাগল, তাদের মায়ের সঙ্গে। পালামৌর হুর্ভেত্ত বনেব মধ্যে কেড়ের ক্ষুদ্র গ্রামপ্রান্তে গোকুলেব কুটির প্রাঙ্গণে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, সাম্বনার স্ব ভাষাই অশ্রুতে রূজ হ'যে গেল। চোখের সামনে ভাসতে লাগলো গোকুলের দৃঢ় নির্ভীক চেহারা। আমার একান্ত অমুগত শিকারী, কতদিনের কত বিপন্ন অবস্থার সাথী। যে চলে গেছে তাকে তো ফিরিয়ে আনা যাবে না, তবুও যারা রইল তাদের বাঁচাতে হবে। জীবনের পথ বড়ই তুর্গম। চলার পথে প্রিয় সাথী, প্রাণাধিক সন্তান, যারা একান্ত আপন, যাদের ছাড়া জীবনই অর্থহীন, কত সময়ে তারা যায় হাবিয়ে মৃত্যুর অন্ধবারে। তবুও এগিয়ে যেতে হবে, চলতে হবে শেষ পর্যন্ত। গোকুলের স্ত্রীর কালা শুনে গ্রাম-বাসীরা একে একে এসে সমবেত হ'ল, তারাও অঞা বর্ষণ করতে লাগল। নানারকম সাস্থনা তারা দিতে লাগল গোকুলের বিধবাকে এবং প্রতিশ্রুতি দিল, ক্ষেত জোত করে ফসল উৎপাদন ক'বে দেবে। সরকারের পক্ষ থেকে গোকুলের বিধবা স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্ম কিছু জমিজমা এবং আদ্ধ-শান্তির জন্ম অর্থ দেবার ব্যবস্থা করতে এবং তাদের গভীর হু:খে-শোকে সমবেদনা জানাতে পাঠিয়েছিলেন আমাকে মিঃ বার্থ্ড, ছোটনাগপুর ডিভিশনের কমিশনার। আর্জ রমণীর করণ ক্রন্দনে আমার নিজের অঞ্চও সংবরণ করতে পারিনি। বছক্ষণ পর্যন্ত শুরূ হয়ে বসেছিলাম সেই কৃটিরপ্রাঙ্গণে গোকুলের ছেলেকে কোলে নিয়ে। গোকুলের একমাত্র সন্তান—বছর দর্শেক তখন তার বয়স। সাধ্যমত সান্তনা দিয়ে আমার কাজ শেষ ক'রে ডালটনগঞ্জ ও রাঁচি হয়ে হাজা।রবাগে ফিরে এলাম। কতদিন পর্যন্ত ভুলতে পারলাম না গোকুলকে।

করেক বছর ধরে পালামৌ খাসমহল ও তৎসংলগ্ন কতকগুলি সংরক্ষিত জঙ্গলে গভনরের শিকারের কেন্দ্র গ'ড়ে তুলেছিলাম। প্রতি বছরই বড়দিনের সময়ে বিহার ও উড়িয়ার গভনর ও তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথিরা আসতেন শিকারে। পালামৌ রাঁচি ও হাজারিবাগ ভিন জেলা নিয়ে তখন আমার কর্মস্থল। শিকার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ছিল আমার উপরে এবং সব বন্দোবস্ত খাসমহলের প্রজাদের উপরে। প্রকৃত শিকারী তারাই, তারাই নিজেদের জীবন বিপন্ন ক'রে জস্ক-জানোয়ার নিয়ে আসতো বন্দুকের সামনে। গোকুল সিং ছিল কেড় জঙ্গলের এই সব শিকারীদের নেতা। জস্ক জানোয়ারের চাল-চলন রীতিনীভিতে সে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। কেড়ের বনের প্রতি কোণা-ঘুচি জস্ক-জানায়ারের ও বড় বন্য পাখীর আবাস তার নখদর্পণে ছিল। পেদচিহ্ন দেখে অমুসরণ করায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। শিউধারী এবং গাকুল, এরাই কেড়ের শিকারের অপরিহার্য অঙ্গ, গ্রামবাসীদেরও তাদের উপরে প্রগাঢ় আস্থা ও নির্ভর।

সাধারণ নিয়ম ছিল গভন রের নিমন্ত্রিত অতিথি ব্যতীত অস্থ কেউ এই জঙ্গলে শিকার করলে তার অমুমতি নিতে হ'ত গভর্নরের। সে বছর বড় দিনে অন্য কাজে আবদ্ধ থাকার জন্য গভর্নরের শিকার বন্ধ রইল, সেই অবসরে তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজ মাননায় মেম্বর শিকারের অমুমতি নিলেন। তাঁর শিকারের সব বন্দোবস্ত করা যখন আমার শেষ হয়ে গেছে,তখন আমার উপরওয়ালা বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ছুটিটা বাড়িতে কাটাতে চান, তা আপনি যান না, কদিন ছুটি উপভোগ করে আসুন।" বুঝলাম, আমি অবাঞ্ছিত। কাজেই আমিও তখনই সরে এলাম শিকারের ক্ষেত্র থেকে সোজা হাজারিবাগ।

১লা জাহুরারি। সকালেই কমিশনার রাঁচি থেকে আমার হাজারিবাগের বাড়িতে ফোনে ডেকে বললেন, "বিজয় তুমি একবার এখনই আসতে পার ? বিশেষ প্রয়োজন।" জবাব দিলাম, "তু ঘণ্টার মধ্যেই পোঁছব।"

বেলা ৯টায় রাঁচিতে কমিশনার মিঃ বাথুডের বাড়ি আমি যেতেই তিনি আমায় বললেন—"একটা বড় তুর্ঘটনা ঘটে গেছে বিজয়। মাননীয় মেম্বরের শিকারে তুমি এবার কেন সরে এলে বলতো ?" তাঁকে কারণ বললাম। তুর্ঘটনার কথায় তিনি বললেন, "মাননীয় মেম্বর ৩০শে বিকেলে শিকারে যান। কেডের জঙ্গলে বাঘের হাকোয়ায় বড় বাঘকে তিনি গুলি করেন, তাতে বাঘ আহত হয়। তাকে খুঁজে বা'র করতে গিয়ে একজন শিকারী ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। ক্রাল গভীর রাত্রে ডেপুটি কমিশনার এক বিশেষ পত্রবাহক মারফং মোটরে ডালটনগঞ্জ থেকে এই খবর পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা তিনি আমাকে দেখালেন। তাতে আমার শিকারী গোকুলের নাম দেখে বড়ই মর্মাহত হলাম। এই সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের হ'তে লাগল, এমন সময় একথানি মোটর গাড়ি বাইরে আসার শব্দ পেলাম এবং একটু পরেই চাপরাসী চিঠি এনে দিল। পড়ে শুক্ষ মুথে মি: বা থুড বললেন, "সে মারা গেছে এই খবর এল। দেখ, আমি চাইনা যে গ্রামবাসীদের ভিতর এমন একটা কথা ওঠে যে, 'সাহেবেরা করে শিকার, আর গরিব আমাদের যায় প্রাণ।' সে বড়ই বিশ্রী ব্যাপার। ভোমার উপর গ্রামবাসীদের অগাধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা, তুমি এর

উপযুক্ত ব্যবস্থা কর যাতে সব ঠাণ্ডা হয় এবং অশোভন না হয় সব ব্যাপারটা।'' আমি তথনই পালামে রওনা হয়ে গেলাম।

গোকুলেব মৃত্যু সম্বন্ধে এইটুকুই জানতাম। বিস্তারিত বিবরণ শুনলাম তাব গ্রামের আমার অন্থান্থ শিকাবীদের কাছে, যাবা নিজেরা উপস্থিত ছিল সে ক্ষেত্রে। ঘটনাটি এই।

কেডের জঙ্গলে শিকাব হচ্ছে। ঘন শালের ছর্ভেছ বন, দিবা-লোকের পথ বোধ করে আছে। আধ-আলোছাযাতে ঘাস বেড়ে উঠেছে কোথাও কোথাও হাতী পর্যস্ত ডুবে যায়, এত লম্বা। মাঝে মাঝে বাঁশেব ঝাড ঘেন প্রকৃতিব অন্তরের শ্যামলিমা ফোয়ারা হযে উৎসারিত হযেছে। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের মাঝে কোথাও কোথাও এমনি চার-পাঁচ মাইলব্যাপী জঙ্গল। বাঘ, ভালুক, বাইসন, শম্বন, চিতা, হবিণ, মযুব, মুবগী, সকলেবই আশ্রয় এই বন। ভক্ষ্য এবং ভক্ষক উভয়েই এখানে বেডে উঠেছে। মৃত্যুর সঙ্গেলুকোচুরি থেলে এবা সংখ্যা বৃদ্ধিও কবে চলেছে।

কেড থেকে বার মাইল দ্রে শিকাবেব ক্যাম্প। কেড-জঙ্গলে বাঘে মোষ মেরেছে, সকালে এই দেখে এ খবর শিকাবীবা গিয়ে লাটের ক্যাম্পে দিল। সংবাদ পেয়ে সাজসজ্জা কবে প্রস্তুত হয়ে শিকারীবা এসে যখন মাচায় বসলেন তখন বেলা দ্বিপ্রহর। জঙ্গল খুব ঘন, একটু দ্বের বেশি চোখে দেখা যায় না। উপরের থেকে যাতে দৃষ্টিসীমার পরিধি একটু পরিসরতর হয় এই জন্মই মাচা বাঁধা। গাছ অবলম্বন করে আঠ-দশ ফুট উচুতে মাচা বাঁধা হয় বাঘের স্বাভাবিক গতিপথেব উপরে। ইাকোয়া শুক্ত হল। ইাকোয়ারা যথানরীতি ধার পদক্ষেপে জন্তু তাভিয়ে নিয়ে আসতে লাগল, যাতে তাড়া খেয়ে তারা নিজেব স্বাভাবিক গতায়াতের পথেই যায়। বেশি তাড়া দিলে সে পথ ত্যাগ করে যেদিক সেদিক দিয়ে চলে যাবে, মাচার সামনে আর আসবে না। সেদিনও বাঘ তাড়া খেয়ে সম্ভাবিত পথে সম্মানিত অতিথির মাচার সামনেই এল এবং তিনি বাঘের ঘাড়

लका करत छिल कतलान। छिल लागल, किन्छ वाच मत्रल ना, ভীষণ গর্জনে বনের হৃদয় কম্পিত করে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাঁকোয়ারা গুলির শব্দও শুনল, বাঘের গর্জনও শুনল, বুঝল বাঘ আহত । মাচা থেকেও সেই সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হ'ল। তখন তারা হাঁকোয়ার নিয়ম অনুসারে যে যেখানে আছে 🏄 ড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করতে লাগল, যাতে বাদ আবার ফিয়ে গায়, কিন্তু বাঘ না গেল ফিরে, না হাঁকোয়াদের শ্রেণী পার হয়ে পালাল। চারিদিকে নেমে এল নিস্তব্ধতা। আহত বাঘ যে কোথায় মাটি নিয়ে আছে তাও দৃষ্টিগোচর হ'ল না। মাচার শিকারীরা কেউ নেমে বাঘকে থুঁজে মারতে গেল না, নিরস্ত্র লাঠি-মাত্র সম্বল হাঁকোয়ারাও ভরসা পেল না সাক্ষাৎ কালান্তক বাঘের থোঁজ করতে। এদিকে শীতের স্বল্লায়ু দিন শেষ হয়ে এল। তখন মাননীয় অতিথি এবং ডেপুটি কমিশনার আলোচনা করে স্থির করলেন যে, গুলি যখন লেগেছে, পাঁচশো বোর রাইফেলের গুলি, বাঘ তখন মরবেই। রাতের মধ্যে একান্ত যদি নাই মরে, পরের দিন সে একটু নিস্তেজ হয়ে এলে তখন খুঁজে বের করা সহজ হবে। সেই অনুসারেই নির্দেশ দেওয়া হল হাঁকোয়াদের। কিন্তু পরের দিনই মাননীয় মেম্বরকে ফিরে যেতেই হল, তাই তিনি ডেপুটি কমিশনারকে বলে গেলেন, বাঘকে মৃত অবস্থায় যদি পাওয়া যায় চামড়াটা তাঁকে পাঠিয়ে দিতে।

পরদিন হাঁকোয়াদের নির্দেশ দেওয়া হল, আহত বাঘকে খুঁজে বা'র করতে হবে। তারা মোষ নিয়ে এগিয়ে চলল খুব সাবধানে। কিছুক্ষণ থোঁজবার পরই মোমের সাড়া পেয়ে সগর্জনে বাঘ জ্ঞাপন করল তার অক্তিত্ব—কেবলমাত্র অক্তিত্ব নয়, তার তেজ এখনও অক্ষুল্ল রয়েছে, তাও তার কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল। মোষেরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিছুতেই তাদের সজ্ববদ্ধভাবে রাখা গেল না। ভীত হ'য়ে হাঁকোয়ারা তথনই সংবাদ দিল

ডেপুটি কমিশনারকে। তিনি তখন মাচায় এসে বসলেন এবং হকুম
দিলেন, বাঘকে তাড়িয়ে আমার সামনে আনো। আহত বাঘকে
তাড়িয়ে আনা যে কত অসাধ্য এবং কী ভয়াবহ তা' তিনি চিন্তা ক'রে
দেখলেন না। সকলে ভয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলো।
গোকুল সিং ছিল ধীর স্থির, এবং সে যে কাজে একবার হাত দিত
সে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিরত হ'ত না। যেখান থেকে বাঘের
গর্জন শেষ শোনা গিয়েছিল, সে সন্তর্পণে সেইদিকে এগিয়ে চল'ল।
ইত্যবসরে বাঘ যেখানে ছিল সেখান থেকে উঠে লুকিয়ে এগিয়ে
এসে এক ঝোপের পাশে কখন যে বসে ছিল, কেউ তা' জানতেও
পারেনি। যেখান থেকে সে শেষ গর্জন করেছিল সে জায়গা
খানিকটা দুরে, এই বিশ্বাসেই গোকুল এগিয়ে চল'ল।

সুযোগ বুঝে বাঘ হঠাৎ কাছের এক ঝোপ থেকে অতর্কিতে গর্জন করে গোকুলকে আক্রমণ কর'ল এবং এক কামড়েই তার জভ্যার হাড় গুঁড়া করে তাকে পেড়ে ফেলে উপরে চেপে বস'ল। চারিদিকে সন্ত্রাসের সাড়া প'ড়ে গেল। সাথারা যে যেখানে ছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে লাগলো, কেউ বা মাচার দিকে, কেউ অন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। মাচায় শিকারী এবং মাটিতে হাঁকোয়ারা হতবুদ্ধি হ'য়ে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। প্রতিহিংসার যে ভয়য়র রূপে দেখেছে তাতে বাঘের কাছে যাবার কারুরই সহায় হ'ল না। অনেকের মনে হ'ল, গোকুল কি আর বেঁচে আছে!

সকলের মনেই যখন এইরকম ভয়ও দিধা, তখন এগিয়ে এলো গঙ্গা। গঙ্গা বহুদিনের পুরানো শিকারী। সে বল'ল "গোকুলকে বাবে ধ'রে খাবে আমাদের সামনে? আমার জান যায় যাক, তাকে খুজে বা'র করবই।" এই বলে বন্দুক হাতে গঙ্গা এগিয়ে চল'ল, সঙ্গে তার একজন সাহসী যুবকমাত্র।

এ যে কত বড় ছঃসাহসের কাজ তা' সহজে অহুমান করা 'যায়। শীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ছজনে এগিয়ে চল'ল। দৃষ্টিরোধ ক'রে সামনে ঘন বন রয়েছে, কোণায় যে বাঘ তাও জানা নাই। অথচ বাঘ যে নিজের লুকানো জায়গা থেকে সতর্ক লক্ষ্য রাখছে, সেবিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। অতি সাবধানে নিঃশব্দে তুজনে এগিয়ে চললো। অসমতল কাঁকুরে জমি, চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গলে সমাকীর্ণ, এক পা এগোয়, চারিদিক দেখে নেয় আবার এগোয়, কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে। যুবকটি মাঝে মাঝে নিঃশব্দে গাছে উঠে যভদুর দৃষ্টি চলে দেখে, কোথাও হতভাগ্য গোকুলের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা! উদগ্রীব হয়ে সংবাদের আশায় গঙ্গা তার দিকে চেয়ে থাকে! কিন্ত নিঃশব্দে যুবকটি আবার নেমে আসে, তুজনে নতুন পথে অন্বেষণের পালা শুরু করে। এমনি ভাবে অরণ্যের গলি ঘুঁজি খুঁজতে থুঁজতে এক জায়গায় গাছের উপর মাথা তুলতেই দেখে, খানিক দুরেই গোকুল চিৎ হয়ে পড়ে আছে, তখনও সে জীবিত, আহত বাঘ তার জংঘার উপরে বসে। বাঘের দৃষ্টিতে যাতে না পড়ে তাই অতি আন্তে আন্তে মাথা নিচু করে ইঙ্গিত কর'ল সে গঙ্গাকে যে, সেখান থেকে দেখা যায়। গঙ্গা ভার বন্দুকটি পিঠে বেঁধে নিঃশব্দে খুব সন্তর্পণে উঠে গেল গাছে। বিড়াল যেমন করে ইতুরকে খেলিয়ে তারপর মারে, প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্রুদ্ধ বাঘও তেমনি করে তিলে তিলে তাকে শেষ করছে। তার যে অঙ্গ একটু নড়ে অমনি সেটা কামড়ে ভেঙে দেয়। বেদনার্ত গোকুল হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে খুঁজছে, কোথাও কেউই কি তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে না! বাঁচবে না সে হয়তো, কিন্তু তার এই নৃশংস পরিণামের প্রতিকার করবার কেউই কি নেই? আসর মৃত্যুর দৃঢ়মুষ্টিতে আবদ্ধ হয়ে গুয়ে তার হয়তো বা মনে পড়ছে তার ছোট্ট কৃটিরখানি, তার স্ত্রী ও সন্তানদের মুখ। সহসা গঙ্গার সঙ্গে তার চোথাচোথি হতে যেন একটু আশ্বাস পেল। তার সমস্ত প্রাণ যেন তথন অক্ষত চোথ হুটির দৃষ্টির ভিতর দিয়ে জলজল করছে। এতদিনের সাথার এই অবস্থা দেখে গঙ্গার বুক ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু গঙ্গা তখন নিরুপায়। বাঘ এমন- ভাবে চেপে বসে যে, তাকে গুলি করতে গেলে গুলি গোকুলেরও লাগবে এবং যেটুকু বা আশা আছে, বন্ধুর গুলিতে তাও হবে শেষ। সময়ের গতি গেছে থেমে, পর মুহূর্ত যেন স্থির হয়ে গেছে। অপেক্ষা করে রইল গঙ্গা। একবার ওকে ছেড়ে বাঘ একটু মাথা সরাতেই তার কানের পিছন দিক লক্ষ্য করে অগ্নিবর্ষণ করল গঙ্গার বন্দুক, সঙ্গে সঙ্গেই ঢলে পড়ল বাঘের দেহ। উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গোকুলের মুখ, ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে অন্তগামী সূর্যের আলোর শেষ হাসির মত। "বাঃ. ভাই গঙ্গা সাবাস! অব হমারা জান যায় তো ভী কোই হরজ নহী।" সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত করে যেন এই কটি কথা বলবার অপেক্ষায় সে ছিল। সাংঘাতিকভাবে আহত রক্তাক্ত তার দেহ চেতনাহীন ও নিস্পান্দ হয়ে গেল। এই তার শেষ কথা।

## এগার

### আদমখোর বাঘ

তখনকার আমলের গভর্ণর মানে রাজপ্রতিনিধি। তিনি এসেছেন শিকারে, জেলার সন্মানিত অতিথি তিনি। তিনি এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা শিকারে এসেছেন, আয়োজন তাঁদেরই জন্তঃ এ শিকারের আয়োজনের বিশেষ ভার জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের উপরে অস্ত, তিনিই সর্বেসর্বা। খাসমহলে নবাগত এবং কোন হিসাবেই তাঁদের সমকক্ষ না হয়ে অনিমন্ত্রিত আমি যে সেদিন বাঘমারলাম তাতে কানে এলো, কাজটা যেন সকলের অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে এবং একটু যেন অপ্রসন্নও হয়েছেন, বিশেষতঃ পুলিশের কর্তৃপক্ষ। নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে করে তিন-চার দিন আর শিকারে গেলাম না। এমন সময় চীফ সেকেটারী মিঃ ম্যাক্ফার্সন একদিন দেখা হতেই আমাকে প্রশ্ন কর্লেন, "তুমি শিকারে আস না যে?" তাঁকে আমার মনের ভাব বলায় তিনি বললেন যে আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোন অশোভনতাই নেই আমার শিকার করায় এবং কেউ এতে অসম্বন্ত বন, অস্ততঃ স্থার এডোয়ার্ড গেট তো নয়ই।

সারা রাত ধরে চলেছে ঝড়ের মাতামাতি ও ঝম্ঝম্ বৃষ্টি। ভার হতেই কেড়ের শিকারী শিউধারী সিং এসে খবর দিল যে সেই আদমখোর বাঘ কাল রাত্রে এসে মোষ মেরেছে, বাঁকা রায়ের জঙ্গলে। 'আদমখোর' বাঘ মানে 'মনুষখেকো বাঘ' বা 'ম্যানইটার'। এই বাঘটাকে মারবার আশাতেই ছদিন আগে গভর্ণরের দল গিয়েছিলেন, হাঁকোয়া করা হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে সম্পেহ হওয়ায় বাঘ আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল, তাকে আর সেদিন পাওয়া যায়নি। স্থার এডোয়ার্ড গেটের নিয়ম ছিল, রবিবারে তিনি শিকারে যেতেন না এবং তিনি যেতেন না বলে অহ্য কেইই বাঘ শিকারে

যেতেন না, সেদিনটা শিকার বন্ধ থাকতো। আদমখোর বাঘের খবর যেদিন পেলাম, হ'বি ত হ' সেদিন রবিবার। অথচ এমন শিকারের খবর, কি করব কিছুক্ষণ চিস্তা করে চলে গেলাম জেলা ম্যজিষ্টেটের তাঁবুতে এবং তাঁকে সব বললাম।

কায়দা ছিল, সকলে সব শিকারের সংবাদ সংগ্রহ করে, কার্যস্চী প্রস্তুত করে, গভর্ণরের প্রাভরাশের টেবিলে উপস্থিত করতেন এস পি এবং সেই অনুসারে শিকার হত। সেদিন সকালে এস-পি বলেছেন "আজ আর কোন মোষ মারার খবর নেই।" এমন সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিলবা বল্লেন, "হ্যা আজ সেই ম্যান ইটার মোষ মেরেছে।" "তুমি কি করে জানলে!" প্রশ্ন করেন এস-পি। "কেন, আমার খাসমহল অফিসার বিজয় বলল যে। সে শিকারীদের কাছে শুনেছে," উত্তর দেন মিঃ কিলবী। এস-পি মিঃ টেনেয়ারের লাল মুখ আরো লাল হয়ে ওঠে, হেঁকে ওঠেন তিনি, "শিকারের আয়োজন-কর্তা আমি, না বিজয় সেন! সেই যদি এত খবর রাখে তো সেই শিকার পরিচালনা করুক। আমি এতে নেই।"

পাহাড় ঘেরা পালামৌর একটি উচু টিলার উপর কেড়ের ডাকবাঙ্গলা। পিছনে ও ডানদিকে স্থ-উচ্চ শালের বন। বাঙ্গলার বাঁদিকে ঘন ছায়াসমন্বিত একটি বহেড়া গাছ। সামনের ঢালুর ডান দিকে একটি স্বতঃস্কৃত উৎস ধারা চারদিকে কাঠের টুকরো দিয়ে চৌকোনা করে বাঁধান। সেথানে অদ্রের প্রাম থেকে প্রাম্যবধুরা আসে তাদের মাটি বা তামার পাত্র বাসন ভরে নিতে। ধাপে ধাপে নেমে গেছে শস্তা ক্ষেত, ষেন আসন বিছিয়ে দিয়েছে দূর-দিগন্তের ধ্যানমগ্ন পর্বতমালার চরণপ্রাস্তে। উৎসের জলধারা এক ক্ষেত থেকে অপর ক্ষেতে জলের সেচ দিয়ে নদী হয়ে বয়ে গেছে। বাঙ্গলাতে প্রাতরাশ শেষ ক'রে সকলে এসে সমবেত হয়েছে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সকলেই শিকার সম্বন্ধীয় আলোচনায় ব্যাপৃত। মিঃ কিলবী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত হতেই

তিনি আমাকে একটু আলাদা ডেকে বললেন—"শোন বিজয়, তুমি ভীষণ অস্থায় করেছো। আজ রবিবার, আজ গভর্ণর শিকার করেন না—আজ তুমি খবর দিয়েছ। তা ছাড়া এস-পি সব বন্দোবস্ত করে থাকেন, তাঁকে জানান হয়নি, তিনি ভীষণ অসস্ত ই হয়েছেন, নানা কথা বলছেন, ইত্যাদি।"



"আমার অন্যায়টা কোন্থানে ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "জঙ্গল খাসমহলের, শিকারী খাসমহলের, সমস্ত খাসমহলের। আমি খবর

পেয়েছি, আপনি আমার উপরওয়ালা, আপনাকে বলেছি। অসুচিত মনে করলে আপনি কথাটা নাই বলতেন। আপনি আমার উপরওয়ালা, আপনার সক্ষে আমার সক্ষেক্ত, এস-পির সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। বলায় অন্তায় হয়ে থাকলে সেটা আপনার, আমার নয়।" কাছেই ছিলেন মিঃ ম্যাকফার্সান, আমার উন্মা দেখে এগিয়ে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার! "আপনিই বলুন তে।" করে আরম্ভ করে তাঁকে বললাম সব। তিনি হেসে বললেন "তুমি চুপচাপ থাক, আমি সব শাস্ত করে দিচ্ছি।"

আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে, টিপ্টিপ্করে বৃষ্টি পড়ছে। মান দিবালোকে বিক্রিপ্ত মনে আমার তাঁবুর ভিতরে বসে আছি, মিঃ কিলবীর আর্দালী দূবে এসে দরজায় দাঁড়াল—"ছজুর, সাহেব সেলাম দিয়েছেন।" অপ্রসন্ন মনে গেলান তাঁর তাঁবুতে। তিনি বললেন, "শোন, গভর্ণর বলেছেন ম্যান ইটারের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তখন ওকে শেষ করাই ঠিক। তিনি যাবেন না, অহা সকলে যান। কিন্তু অহা কেউও যাবেন না। পায়ে হেঁটে গিয়ে খুঁজে বাঘের সামনা-সামনি হয়ে মারবার সাহস আছে ?" বললাম "সে সাহস আছে বৈকি এবং আমি স্থির জানি বাঘ এখানেই আছে।" "তাহলে চল, আমরা হেঁটে তার সামনে যাই ও শেষ করি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে শিকারের সাজ-পোষাকে সজ্জিত হয়ে বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে চললেন মিঃ কিলবী, সিউধারী সিং ও আরেকজন স্থানীয় লোক। বৃষ্টিতে পিছল পথে কখনও পা হড়কে যায় চড়াই উঠতে, কখনও বা পাথর স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে উৎরাইয়ের মুখে পায়ের ধাকায়। বনের পাতায় পাতায় টপ্টপ্ক'রে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ ছাড়া চারিদিক নিঃশব্দ। শন্ শন্ করে মাঝে মাঝে কন্কনে হাড়ে কাঁপুনি ধরান হাওয়া দিছে। একটি পার্বত্য নদী বা 'সোতী' সাদা-বালিতে রেখা এঁকে চলে গেছে, কোণাও বা পাথরে ধাকা খেয়ে ঘুরে, কোণাও বা গাছের পাদম্ল

অভিষিক্ত করে, কোথাও বা ছোট ছোট ছুড়ির মেলা বিছিয়ে দিয়ে। আমাদের ডানদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটি জলরেখা নেমে এসে মিলেছে সেই সোতীতে। এখন অবশ্য উভয়েই জলহীন শুষ, মাঝে মাঝে ঘাস গজিয়েছে। এই সোতীর মাঝে একটি অজুন বা মহুয়া গাছ, বর্ষার সোভী তার গোড়ার মাটি ধয়ে শিকড়গুলি দৃশ্যমান করে দিয়েছে। তারই একটি শিকড়ে বাঁখা ছিল মহিষটি, প্রবল পরাক্রমে যার থেকে বিছিন্ন করে বাঘ তাকে নিয়ে গেছে। ভিজে বালিতে রেখে গেছে তার মস্ত পায়ের ছাপ, দেখে বুঝলাম এ পুৰুষ বাঘ, বাঘিনী নয়। মিঃ কিলবী বললেন, "আমি পদাঙ্ক অমুসরণ করি, তুমি চারিদিকে নজর রাখ। জন্ত-জানোয়ার দেখলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেও। ওদের এমন স্বভাব যে, নড়াচড়া না করলে হয়তো তোমার পাশ দিয়ে চলে যাবে তোমাকে লক্ষা করবে না। এই যে আমার কালো ওভারকোট দেখছ এটা পরে একদিন এক বুনো শুয়োরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলাম। গুলি করে শুয়োর মারা হেয়-জ্ঞানে আমিও তাকে মারলাম না, সেও পাশ দিয়ে চলে গেল, আমার নিশ্চল দেহ লক্ষ্য না করে।"

এক জায়গায় ঘাসের ভাঙ্গা অবনমিত চেহারা সারিবদ্ধভাবে দেখে বুঝলাম, এইখান দিয়ে মোষের স্কুল দেহ টেনে নিয়ে গেছে। এ চিহ্নকে ওদেশের লোকেরা বলে 'ঘিসিয়ারী' অর্থাৎ টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন। ঘিসিয়ারীটি সেই পাহাড়ের গায়ের নালাটিতে নেমে গেছে। তাই অকুসরণ করে চলেছি, একটু দূরে গিয়েই দেখি কিছু দূরে একটি গাছের নীচু ডালে কতকগুলি শকুন বসে, যেন উন্মুখ হয়ে কিসের প্রতীক্ষায়। বুঝলাম, ওখানেই বাঘের 'রহান' মানে থাকবার ও বিচরণের জায়গা। ওখানেই সে তার শিকার করা মোষ নিয়ে আছে ও বসে খাচ্ছে এবং অবশিষ্ঠাংশের প্রসাদার্থী হয়ে বসে আছে শকুনেরা। মিঃ কিলবীর টুপিতে হাত দিতেই তিনি আমার দিকে তাকালেন, তাঁকে ইসারায় পাথীদের দেখালাম, তিনিও ইসারায়

প্রত্যুত্তর দিলেন, "দেখেছি"। একটু এগিয়েই দেখি সোভীর হ্ধারে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে মাচার সারি। এবার ব্রুলাম কেন সেদিন হাঁকোয়াতে এ বাঘকে পাওয়া যায়নি। রহানের এতো কাছে মাচা হলে বাঘকে পাওয়া অসন্তব, কারণ লোকজনের প্রথম সাড়াতেই সে বিরক্ত হয়ে দূরে চলে যাবে। মিঃ কিলবীর সঙ্গে আলোচনা হয়ে ঠিক হল যে, নতুন মাচা তৈরির তখন সময়ও নেই, সন্তবও নয়, কাজেই কাঁচা বাঁশের কয়েকঠি মই কোনমতে তৈরি করিয়ে নিয়ে সুবিধামত গাছে ঠেস দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে বাঘের হাঁকোয়া হবে। আমরা উভয়ে ফিরে গেলাম এবং তাড়াতাড়ি সিঁড়ি তৈরি করিয়ে ফিরে গেলাম একা আমি। আগেকার মাচা বেশ কিছু দূরে সোভীর বাঁকের কাছে। যেখানে বাঘ আসবে মনে হল সেখানে একটা বেশ সুবিধামত পলাশ গাছ পেলাম, পাশাপাশি যার কয়েকটি ডাল বেশ ছড়ান তার উপরে সামান্ত হ্-চারখানি ডাল ও বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার মাচা হয়ে গেল এবং সেখানে আশ্রয় নিলাম।

আনার পাননে সোতার উপরে খানিকটা উলুবন। হঠাৎ শুনি মোষের গলার ঘণ্টার শব্দ, চেয়ে দেখি সোতীর উপর দিয়ে প্রকাশু বাঘ মোষের মৃতদেহ হড় হড় করে টেনে নিয়ে আসছে, কখনও বা বিড়াল যেমন ইছর মুখে করে আনে তেমনি করে তুলে আনছে, আর বাঘের মুখের গ্রাসেই চিল ছোঁ মারতে আসছে। আমার কাছ থেকে মাত্র ৪০।৫০ গজ দ্রে। বাঘ প্রথমে উলুবনে চুকে ঘুরে ঘুরে মাড়িয়ে খানিকটা উলুঘাস ভেক্সে নিল, ভারপর ভার উপর মোষের মড়িটা রেখে বুক দিয়ে ভার উপর চেপে বসে নিশ্চিন্ত মনে খেতে লাগল। সাম্নে বাঘ, অভ স্থবিধামত জায়গায়, একটি গুলিতেই ওকে শেষ করতে পারি। হাতে আমার সজ্জিত বন্দুক, কিন্তু গুলি করছি না কারণ বড়িদনের শিকারে গভর্ণর নিমন্ত্রিত

অতিথি, তাঁকে ফেলে আমি শিকার করব এটা অশোভন, তা ছাড়া সেদিনই সকালে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে অত গোলমাল হয়ে গেছে এই শিকার নিয়ে। ম্যান ইটার বলে তো বাঘের কোন পরিচিতি চিহ্ন নেই, আত্মরক্ষার জন্ম মারছি এমনও নয়, তাই আয়ত্তে আসা সত্ত্বেও বাঘকে মারলাম না। গভর্ণর অন্ম সকলকে শিকারে যেতে বলেছিল, তাই এস-পি তাঁদের ময়ুর, মুর্গী শিকার করাচ্ছেন দ্র থেকে, সেই হাঁকোয়ার অস্পপ্ত কোলাহল এবং বন্দুকের গুলির শব্দ ভেসে আসছে, এদিকে বাঘও বসে পরম তৃপ্তিতে খেয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ ধরে খেলো, তারপর লম্বা হাই তুলে সটান শুয়ে পড়লো।

দূর থেকে সংস্কতপ্তক একটা শিদ শুনলাম, যার মানে "আসবো কি ?" ছটি শিদে প্রভাৱের দিলাম "না। বাঘ সামনে।" আবার ছটি শিস "অপেক্ষা করছি।" আস্তে নেমে পিছন দিকের ঘূর পথে গিয়ে যে শিস দিচ্ছিল তার সঙ্গে মিললাম। ফিরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে গিয়ে সব বললাম। তিনি বললেন মারলে না কেন, অমন বাগে পেয়ে ?" "হঁয়া মারি আর আবার তাই নিয়ে হৈ চৈ হোক আর কি।"

পরদিন আবার দূবে এসে সেলাম জানাল। তাঁবুতে যেতেই মিঃ কিলবী বললেন, "এ বাঘ শিকারটার ভার তুমি নাও, গভর্ণর বলেছেন।" প্রজাদের উপর পুলিশের তুর্ব্যবহারে খাসমহলের প্রজারা তাদের শিকার-ব্যবস্থায় বিরক্ত ছিল, তাই ওাদের হাত থেলে নিষ্কৃতি পেয়ে এবং আমাকে শিকারে উৎসাহী জেনে তাদের উৎসাহও বেড়ে গেল। এবার সব হিসাব করে নতুন করে মাচা বাঁধলাম এবং মোষও বাঁধা স্কুরু হল। তৃতীয় দিনে সংবাদ এলো, নিঃশঙ্ক বাঘ আবার মোষ মেরেছে। এবার আমি নিজে নিয়ে গিয়ে সকলকে কে কোন্ মাচায় বসবেন সব ঠিক করে দিলাম এবং আমার হিসেবে এবার ভুল হল না। সকলের মাচায় বসা হয়ে

গেলে যারা ষ্টপ্ বা রুক তাদেরও বসা হয়ে গেলে যে হাঁকোয়াদের সংকেত দেয় সে "চলা হো", "চলা হো" করে সঙ্কেত দিল এবং সঙ্কে সঙ্কে মাচার সারিকে ধকুকের মত ঘিরে হাঁকোয়ারা কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে সরবে হাঁকোয়া সুরু করল। তার কয়েক মিনিট পরেই সন্তাবিত পথে বাঘ বেরুল, গুলি হল এবং শোনা গেল বাঘ জখম। এবারও নেমে এগিয়ে গেলাম এবং কয়েক পা অগ্রসর হয়েই দেখি 'আদম খোর' বাঘ তার জীবনলীলা সাঞ্চ করেছে।

সেই বছর থেকে শিকার পরিচালনার ভার পড়ল আমার উপর এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত যতদিন ছোটনাগপুরে কর্মস্থল ছিল, এর থেকে অব্যাহতি পাইনি।

### বার

# রণ বাহাচুর সিং

১৯১০ সালের নভেম্বরের শেষে কর্মের আহ্বানে বেরিয়ে পডতে পড়তে হল রাঁচী জেলার পাহাড় ভঙ্গলের ভিতরে যে সং গ্রাম আছে সেখানে লোন্-কালেক্শানের কাজে-পথে পথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অন্ততঃ একমাস কাটাবার জন্ম প্রস্তুত হয়ে। তার কিছুদিন আগে থেকে রাঁচী জেলার দক্ষিণ প্রান্তে বাসিয়া, কোলেবিরা ও বানো থানা এলাকায় নরখাদক বাঘের ভীষণ উৎপাত দেখা দিয়েছে। উতাক্ত হয়ে জেলা সরকার প্রথম ৫০১, তারপর ১০০১, বাড়তে বাড়তে ক্রমে ১০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরন্ধার ঘোষণা করেছেন সেই নরখাদক বাঘটি মারবার জন্ম। আমার গন্তব্য পথ এই বাসিয়া কোলেবিরার ভিতর দিয়ে। নব নব জনপদের ভিতর দিয়ে অরণ্যের নিত্য-নৃতন পরিচয়, নৃতন অভিজ্ঞতায় আমার সঞ্চয়ের পাত্র পূর্ণ করে চলেছি। মনে পডে, বাসিয়ার এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথা। কাজ শেষে শিকার সম্ভাবনার পরিদর্শন হিসাবে স্থানীয় কয়েকটি যুবকের সঙ্গে বনের ভিতর ঢুকেছি। তারা পথ দেখিয়ে আমায় নিয়ে গেল একটি পাহাডের উপর এমন তুর্গম অপ্রশস্ত পথে, যার একদিকে উঠে গেছে সোজা খাড়া পাহাড়ের প্রস্তর প্রাচীর। তারই গায়ে, একজন কোনমতে যেতে পারে এমনি ঝুলন্ত পাথরের উপর দিয়ে পথ। অত্য পাশে শত শত ফুট নীচে শালের বন। একজায়গায় গিয়ে দেখি, সামনে পাহাড়ের একটি ৪ ফুট চওড়া ফাটল মুখ হাঁ করে আছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এলো একটা অস্টুট গুঞ্জন, সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীরা "ভাগিয়ে ছজুর, জান বাঁচাইয়েগা তো ভাগিয়ে" বলে এক লাফে ফাটলটি পার হয়ে ওপারের গুহায় অদৃশ্য হয়ে গেল। চেয়ে দেখি মস্ত মস্ত ছচারটি পাহাড়ী মৌমাছি উড়ে আসছে। আমি যে ঝুলন্ত পাণরটির উপরে দাঁড়িয়ে, তার নীচেই তাদের বিশাল মৌচাক। এদের হলে তীব্র বিষ। যথন এরা দলশুদ্ধ কাউকে আক্রমণ করে, তার প্রাণনাশ করে ছেড়ে দেয়। চেয়ে দেখলাম ফেরবারও পথ নেই, তথন রাইফেল হাতে লাফিয়ে সেই ফাটল পার হয়ে গুহার ভিতর দিয়ে ঘুর পথে কপ্তে ফিরে এলাম।

পরদিন চললাম কোলেবিরার পথে। তুর্গম পথ চলে গেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। শুনলাম পথে, মাত্র কয়েক মাইল বনের ভিতরেই আছে বাঘমুহা জলপ্রপাত, সেটা দেখে যাওয়াই স্থির করলাম। দক্ষিণবাহিনী কোয়েল নদী এখানে প্রপাত হয়ে ঝরে পড়েছে। ঘন বন তুপাশে উঠে গেছে, তারই মাঝে কতকগুলি পাথর একটির উপর একটি এমনভাবে সাজানো, দেখলে মনে হয় যেন একটি অতিকায় বাঘ মুখব্যাদান করে রয়েছে। আর এই পাথরগুলির উপর দিয়ে বয়ে আসছে চঞ্চলা কোয়েল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রায় ৩০ ফুট নীচে, দেখলে মনে হয় যেন বাঘের মুখ থেকে প্রপাতের জল পড়ছে। তাই নাম বাঘমুহা।

এগিয়ে চললাম। একটি নালা, তারপরে শালের বন পেরিয়ে কোলেবিরা ইঅপেকশান বাঙ্গলা, তারপর কোলেবিরা থানা। সেখানে দারোগাজীর সঙ্গে নরখাদক বাঘের ও অক্যান্য অনেক বিষয়ে কথাবার্তা হল। আমাকে শিকারে উৎসাহী জেনে তিনি বসাঙ্গেন তাঁর কাছে। গল্প-সল্লের পর স্থির হল পরদিন আমরা একসঙ্গে শিকারে যাব। যে পথে বাসিয়া থেকে কোলেবিরায় এসেছি সেই পথে কোলেবিরার কাছেই লোইঙ্গা গ্রামে আমরা মিলিত হব।

নির্দিষ্ট সময় গিয়ে দেখিকয়েকজন হাঁকোয়া নিয়ে দারোগা অপেক্ষাকরছেন আমার জন্ম। আমাকে সাদরে আহ্বান করলেন এবং সঙ্গে একজনকে বললেন, "এবার যা, শরণাতে পূজো দিয়ে আয়।" "আপনার সঙ্গে ভমর পাহাড়ের জমিদার রণবাহাছর সিংয়ের পরিচয়

করিয়ে দিই। তিনিও ভাল শিকায়ী, তাঁর শিকারে মুগ্ধ হয়ে রাঁচীর ভেপুটি কমিশনার এইচ সি খ্রিটফিল্ড আই-সি-এস, তাঁকে একটি রাইফেলউপহার দেন।" রণবাহাত্বর সিংকে সংবাদ পাঠালেন দারোগাজী একজন চৌকিদরেকে দিয়ে। সেদিনই বিকালে এলেন রণ বাহাতুর সিং আলাপ করতে। বলিষ্ঠ গঠন, হাসিথুশী লোকটি খ্ব ব্যক্তিত্ব-পূর্ণ। সব চেয়ে চোখে পড়ে তাঁর উজ্জ্বল হুটি চোখের চঞ্চল তীক্ষ দৃষ্টি, যা বছদূব পর্যন্ত দেখে নেয় একই নজরে। তাঁর গ্রামের নাম ভমর পাহাড়। সেই গ্রামের পাহাড়ের চূড়ায় প্রায় শতাব্দী ধরে মৌমাছিরা চাক বেঁধেছে, বড় বড় পাহাড়ী মৌমাছি, যাকে ওরা বলে ভমর, গ্রামের নাম সেইজন্ম ভমর পাহাড়। নরখাদক বাঘের প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "সত্যিই কি সরকার এক হাজার টাকা দেবে !" একটা বাঘ মারবার জন্ম যে অত টাকা দিতে পারে এ যেন তাঁর কাছে অবিশ্বাস্থ্য এবং তাকে মারা যে তেমন কিছু নয়, তা মনে হয় না। এ অঞ্চলের প্রায় গ্রামেরই প্রান্তে বড় গাছ, সাধারণতঃ শাল গাছকে এরা বনদেবতার আশ্রয় জ্ঞানে পবিত্র মনে করে 🛊 সেই একটি বা ছটি বড গাছ ও তার পাশের কয়েকটি গাছ নিয়ে যে শালবীথি রচিত হয় তাকে এরা বলে 'শরণা'। কোন শিকারে যাবার আগে বনদেবতাকে প্রসন্ন করবার উদ্দেশ্যে সেখানে পুজা দেবার রীতি, যাতে যাত্রা সফল হয়। চেঙ্গনা (মুরগী) বা পাঠরু (পাঁঠার বাচ্চা) এবং এক পাত্র তাপওয়ান (মহুয়ার মদ) দিয়ে শরণাতে নৈবেছ দেওয়া হয়। সেদিনও তাই যথারীতি গ্রাম্য পুরোহিত বা পাহান গেলেন পুজো দিতে, আমরা অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলাম গাছের ছাওয়ায়। কিছু পরে পাহান ফিরে এসে বলল "হ্যা শিকার হবে।" তিনি সাফল্য-স্চক কোনও সঙ্কেত পেয়েছেন।

উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে রাজপথ, পশ্চিমে প্রায় এক মাইল ব্যাপী পাহাড়ের ঢালু নেমে এসেছে, পথ পার হয়ে গেছে পূর্বদিগন্তের দিকে। আমরা চললাম দক্ষিণমুখো হয়ে কিছু দূরে দূরে। সামনে কতকগুলি নালা নেমে গেছে জ্বললে ভরা, তার ওপার থেকে হাঁকোয়া করে আসছে। পিছনে ছাড়া ছাড়া জঙ্গল ও খানিকটা বিস্তৃত জায়গা, তার পিছনে জঙ্গলে ভরা পাহাড়।

প্রস্তুত হয়ে আমরা মাটিতে বসে আছি, কি আসে কি আসে অপেকায়। প্রথমে একদল হরিণ চলে গেল দূর দিয়ে, তাদের সমবেত পদধ্বনি পেলাম। তার কিছু পরে শুখ্না পাতার উপর খুচ্ খাচ্ কোন জানোয়ারের পদশব্দ পেলাম, কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পেলাম না। কি জানোয়ার ভাবছি এমন সময় রণবাহাত্বর সিংয়ের বন্দুকের আওয়াজ পেয়ে চেয়ে দেখি একটি আহত ভালুক দৌড়ে পালাচ্ছে এবং তার পিছনে বন্দুক হাতে ছুটছেন রণবাহাত্বর সিং। সঙ্গের লোকজনদের তিনি চিৎকার করে বললেন, আমরা যেখানে বসেছিলাম তার পিছনের পাহাড়ের যে গুহাতে ওর ঘর, সেদিককার পথরাধ করতে। তারা তাই করল। আহত ভালুক তার গন্তব্যপথে বাধা পেয়ে রাস্তা পার হয়ে ওপারে গেল, তখনও তার রক্ত ঝরছে এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণক্রারালো রণবাহাত্বের গুলিতে।

কাজের তাড়ায় কোলেবিরা ছেড়ে যেতে হল সেদিনই। নরখাদক বাঘকে মারবার জন্ম সময় আর করে উঠতে পারলাম না।
তারপর অবশ্য কেউ আর মারে না দেখে ডব্লিউ বি টমসন আই-সিএস, তখনকার রাঁটি জেলার ডেপুটি কমিশনার বাঘ মারবার জন্ম
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বানোতে দশদিনের জন্ম ক্যাম্প করলেন। চারিপাশে হুকুম দিলেন, বাঘে মামুষ ধরেছে খবর পেলেই তাঁকে
জানাতে। এক দিন খবর এলাে প্রামের কতকগুলি মেয়ে ধান
কাটছিল, তাদের একজনকে বাঘে মেরেছে। জানতে পেরেই
প্রায় এক হাজার প্রামবাসী সেই ক্ষেতের কাছে জঙ্গল ঘিরে
ফেলেছে এবং মিঃ টমসনকে খবর দিয়েছে। তখনই প্রস্তুত হয়ে
গেলেন মিঃ টমসন এবং তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এলাে রোগা মরাঞ্চে
এক বাঘ। তাকে শেষ করলেন মিঃ টমসন। তারপর তিন মাসের

মধ্যে আর বাবের কোন উপদ্রবের খবর পাওয়া গেল না দেখে তিনি সরকারী তহবিল থেকে হাজার টাকা তুলে গ্রামবাসীদের ও যাদের আত্মীয়দের বাঘে মেরেছে তাদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

১৯১০ সাল শেষ হয়ে গেল, ভারপর কেটে গেল অনেক বছর। ছোটনাগপুরের অক্যান্য বিভিন্ন স্থানে কর্মজীবন যাপনের পর ১৯৩০ সালে রাঁচী বদলী হয়েই একদিন বেরিয়ে পড়লাম ভমর পাহাড়ের পথে রণবাহাত্ত্র সিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। মাঝের গতিশাল কয়েকটি বছর কভো পরিবর্তনই এনে দিয়েছে পরিচিত সেই জঙ্গলে, বনের পথে, যে পথ সেদিন অভিক্রম করেছি বাইসিক্লে কভো পরিশ্রমে, আজ অনায়াসে মোটরে চলেছি। দেখা হল রণবাহাত্ত্রের সঙ্গে, আন্তরিকভায় ভরা হাসিটি নিয়ে অভ্যর্থনা করলেন ভিনি। দেখলাম সেই উৎসাহ, সেই উত্তমপূর্ণ মন আজো আছে, তাঁর দেহ কেবল তার সঙ্গে সমতা রেখে চলার ক্ষমভা হারিয়েছে। মন চির নবীন কিন্তু দেহে এসেছে জরার শিথিলতা। জীবন প্রভাতের সহ-শিকারী বন্ধুকে সেই শেষ অভ্যন্ধিন জানিয়ে এলাম। তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

#### তের

## রাজা রায়বাহাচুর উদ্ধবচক্র সিং

শিকারে যাদের সঙ্গে আমার প্রীতির বন্ধন স্থাদৃ হয়েছিল সেই বন্ধুদের যখন স্মরণ করি মনে পড়ে এক এক জনের এক এক বৈশিষ্ট্যের কথা। বীর কিশোর সিং, ফ্রাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়েল, এরা ছিলেন অসীম তুঃসাহসী এবং প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন; কিন্তু অল্রান্ত লক্ষ্য দেখেছি ঝালদার রাজ্য উদ্ধবচন্দ্রের এবং প্রায় তাঁর কাছাকাছি স্থার লব্নী হ্যামণ্ডের।

আমার শিকারের প্রকৃত গুরু উদ্ধবচন্দ্র। ১৯১০ সালে কাকা-মণির কাছে পুরুলিয়াতে গেছি আমাদের বাডিতে, কাকামণি তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। উদ্ধবচন্দ্র বয়সে আমার চেয়ে সামাত্য কয়েক বছরের মাত্র বড় ছিলেন, আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তার মাত্র বছর কয়েক আগে কোট অফ ওয়ার্ডস থেকে তিনি নিজের রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও সংযমী, আজুনির্ভরশীল ও শক্তিমান, অথচ তাঁর স্বভাবে বা ব্যবহারে কোথাও নম্রতার অভাব ছিল না, উদার ছিল তাঁর হৃদয়। প্রজাদের সুখ-তুঃখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্ক রাখতেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন ভাল শিকারী। বন্দুক পিন্তলই কি, আর তীর-ধ্যুক গুলেলই বা কি. তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। নিজে রীতিমত ব্যায়াম চর্চা করতেন। পরবর্তী জীবনে ইনি যোগ্যভ্যাস আরম্ভ করেন। এদ্বেয় শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দের (গদ্ধবাবা) তিনি ছিলেন প্রিয় শিয়া। বিশুদ্ধানন্দের কতকগুলি অলোকিক শক্তির বিকাশ দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শিক্ষা ও সাধনার নলে তার কিছু কিছু আয়ত্তও করেছিলেন।

শিকারের স্থ কৈশোর থেকে, কাজেই আমাদের পরিচিতি সৌহার্দ্যে পৌছতে দেরি হ'ল না। একসঙ্গে একদিন শিকারের বাসনা জানালাম তাঁকে। ১৯১০ সাল, চাকরির আরত্তে তখন রাঁচীতে আমার কর্মস্থল। একবার তিনি খবর পাঠালেন যে, অমুবাচির ক'দিন প্রজারা চাষের কাজ করে না সেই সম্য শিকারের নিমন্ত্রণ জানালেন আমাকে ও আমার সহকর্মী বন্ধু মহশ্মদ হামিদকে।



তথনকার দিনে যান-বাহনের এতো সুবিধা ছিল না, কাজেই রেল পথে ঝালদা রওনা হলাম। মানভূম জেলার অন্তর্গত হাজারিবাগ জেলার লাগা ক্ষুদ্র রাজ্য ঝালদা। এখানকার তৈরি ইম্পাত প্রসিদ্ধ। এইখানকার পার্বত্য নদীর মধ্যে লৌহ মিশ্রিত কালো বালি গলানো লোহা থেকে তৈরি হয় তলোয়ার, ছোরা, ছুরি, তীরের ফলক, যাঁডি ইত্যাদি। ঝালদার রাজা কাকামণিকে একখানা তলোয়ার দিয়েছিলেন, তার ধার দেখিয়েছিলেন, এক কোপে আঁশগুদ্ধ একটা বড় রুইমাছ লম্বালম্বি কেটে এবং একটা পাংলা মলমলের কাপড় ছদিকে

গেরে। বেঁধে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে তরোয়ালের এক সঞ্চালনে তাকে ছ-টুকরে। করে।

স্টেশনে উদ্ধবচন্দ্র স্বয়ং আমাদের নিতে এলেন এবং খুব যত্ত্বের সঙ্গে আতিথেয়তা করলেন। পরদিন আমরা রওনা হলাম গাঁতা প্রামের উপকণ্ঠে তাঁর যে সংরক্ষিত বন তারই উদ্দেশ্যে। হাজারিবাগ জেলার সংলগ্ন গোলার কাছে গাঁতার ঘন জঙ্গল। সেখানে প্রায় ৩০০।৩৫০ হরিণ থাকতো, গ্রামে এলেই তাড়া খেতো এবং সেই বনে গিয়ে আশ্রয় নিতো। ঝালদা রাজার অত্যস্ত নিকট বন্ধু-বাদ্ধব কেউ শিকারে এলে তাঁদের নিয়ে যেতেন সেখানে, তাঁরা ২।১টি হরিণ শিকার করতেন, এ ছাড়া সে বনে শিকার প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। মাঝে মাঝে হাজারিবাগের পাহাড় জঙ্গল থেকে বাঘ আসতো হরিণের লোভে এবং তখন তিনি খবর পেলেই গিয়ে সে বাঘটিকে শিকার করতেন। এই বনে তাঁর বাঘ শিকারের অসাধারণ কাহিনী শুনেই প্রথম আমি আকৃষ্ট হই তাঁর প্রতি।

একবার বাঘে মোষ মেরেছে খবর পেয়েই রাজা বাহাছর সেখানে যান এবং লোকজনদের বলেন গাছের ডালপালা দিয়ে মড়িটা ঢাকা দিয়ে সেখানে পাহারায় থাকতে যাতে শক্ন-শেয়ালে মুখ না দেয় এবং বাঘ এসে খানিকটা খেয়ে না যায়। তাহলে ক্ষুধার্ত বাঘের আবার ফিরে আসবার স্থির সম্ভাবনা থাকে। সেটা কৃষ্ণপক্ষে। সে যুগে টর্চ ছিল না তবে তাঁর ইলেকট্রিক ব্যাটারি ছিল। ব্যাটারির সঙ্গে তার দিয়ে একটি আলো যে-গাছের নীচে মোষের মড়িটি পড়ে আছে তার উপর ঝুলিয়ে দেন এবং মড়ি থেকে মাত্র ৮।৯ হাত দ্বে একটা ছোট ঝোপে বসেন ব্যাটারির সুইচ্ পায়ের কাছে নিয়ে। পাশে খাকে একখানা তলোয়ার ও সজ্জিত বন্দুক। ক্রমে রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে আসে। চারিদিক নিস্তব্ধ দেখে বাঘ আসে তার শিকারের কাছে এবং নিশ্চিস্ত মনে যেই সুক্র করে তার শিকার খেতে, রাজা বাহাছর টিপে দেন সুইচ্ পা দিয়ে এবং মুহুর্ভের মধ্যে বৈত্যুত্তিক আলোয়

চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাই মুখ তুলতেই বন্দুকের গুলি তাকে বিদ্ধ করে এবং লুটিয়ে পড়ে তার দেহ।

পরে তিনি আমাকে বলেন যে, অতো কাছে বসার কয়েকটি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ বাঘ অত কাছে কিছু সন্দেহ করে না। দিতীয়তঃ বৈছ্যতিক আলোর গণ্ডী সীমা পার হবার আগেই বাঘকে মেরে ফেলা সহজ হয়। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য ভুল হবার সম্ভাবনা কম। চতুর্থতঃ আমরা জন্ত জানোয়ারকে যেভাবে দেখতে অভ্যন্ত সেইভাবে দেখে তাকে নিশানা করতে পারা যায়, মাচা থেকে তার সুবিধা হয় না। তিনি বারবার বলতেন, কখনও সঙ্গে অজানা কাউকে নিতে নেই, কারণ তার প্রাণের দায়িত্ব নিতে হয় এও যেমন, অতর্কিতে তার কোন সাড়া শব্দে বাঘ পালিয়ে যেতে পারে এও তেমনই।

আমরা তিনজন, রাজা বাহাতুর, মৌলবী হামিদ এবং আমি গাঁতা প্রামে গিয়ে পে ছিলাম। গ্রামের শেষে রাজা বাহাছরের ভাণ্ডার। সেখানে ক্ষেতের ফসলও যেমন সঞ্চিত থাকে তেমনি থাকে প্রামের গরু ছাগল। সেই ভাণ্ডারের কাছে গিয়ে দেখি কয়েকজন প্রজা অপেক্ষা করে আছে, যারা আমাদের শিকার করাবে। তারা হরিণের তিন-চারটি দলের খবর দিল যে, অমুক অমুক জায়গায় আছে। এ জঙ্গলের প্রতিটি ইঞ্চি রাজা বাহাছরের পরিচিত। আমরা বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। অসমতল পার্বত্য বন। একটি পাহাড়ের গায়ে খানিকটা উচু জায়গায় বসলেন বন্ধু হামিদ, তার কিছুদ্রে নীচে বসলাম আমি এবং আরো অল্প দূরে রাজা বাহাছর। বন্দুকের শব্দে চেয়ে দেখি একপাল হরিণ দৌড়ে পালাচ্ছে। তারা হামিদের সামনে ছিল, তিনি গুলি করেছেন হুটো, হুটোর একটাও লাগেনি, শব্দে সচকিত হয়ে হরিণেরা পালাচ্ছে। ক্রত পলায়মান হরিণে গুলি করলাম, লাগল না। শিকার আর হল না দেখে উঠে গেলাম রাজা বাহাছরের কাছে। দেখি তিনি বন্দুক আনেননি, সঙ্গে শুধু একটি মজার পিস্তল। কেন জিজ্ঞাসা করায় বললেন, হরিণ শিকারের

পক্ষে এই যথেষ্ট। বেশ নিশানা হয়। আমরা বললাম, "দেখান না আমাদের একট্ন, নিশানা কেমন হয় এতে।" তিনি সানন্দে রাজি হয়ে জানতে চাইলেন কিসে গুলি করবেন। দেখলাম প্রায় ৩০ গজ দুরে একটা খেজুর গাছ বেয়ে উঠছে একটা কাঁকলাস, বললাম এমনভাবে ওকে মারুন যাতে ঠিক সামনের তুপায়ের নীচে লাগবে, পেট বা পিঠ কাটবে না। তিনি ছ-চোখ খুলেই লক্ষ্য স্থির করলেন ও গুলি করলেন। কাঁকলাসটি পড়ে গেল। কাছে গিয়ে দেখলাম ঠিক নিদিষ্ট স্থানে লেগেছে গুলি। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তাঁর অল্রান্ত নিশানা দেখে। তারপর অবশ্য উড়ন্ত পাখী তীর দিয়ে বা গুলেল দিয়ে যেভাবে শিকার করতে দেখেছি তাও অন্তুত। ছুচোখ খুলে নিশানা করার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যখন যে চোখ দিয়ে লক্ষ্য করেন তখন সমস্ত ধ্যান সেই চোখেই দেন, কাজেই অন্য চোখটি খোলা থাকলেও নিজ্ঞিয় হয়ে যায়।

শিকারের প্রাথমিক নিয়ম-কান্থন ও শিক্ষণীয় যা তা তাঁর কাছেই শিখি এবং তাই যখনি কোন বড় বা তুরাহ কোন শিকারে সফল হয়েছি তাঁকে জানিয়েছি। তিনিও যখনই কোন আগ্নেয়াস্ত্র কিনেছেন কখনও আমার প্রামর্শ না নিয়ে কেনেননি।

কালের প্রবাহে পারিপার্থিক নানা অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে চলতে ক্রমে বাইরের যোগস্ত্র আমাদের শিথিল হয়ে এসেছিল। আজ কিছুদিন হল তিনি দিব্যধামে চলে গেছেন, শেষ বিদায়ের আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, কিন্তু অন্তরের দিকে যখনই তাকাই দেখি সেখানে তাঁর অনস্থসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্মৃতি অমান হয়ে আজও বিভ্যমান।

## (होफ

## বার বার তিন বার

১৯২৫ সাল, গ্রীম্মকাল। আমার কর্মস্থল তথন হাজারিবাগে। একদিন সন্ধ্যার পর ডেপুটি কমিশনার মি: মার্ফি আমার বাড়ি এলেন এবং সক্ষোভে বললেন, "আমার বন্দুকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত বিজয়বাবু" (The gun licence ought to be cancelled, Bijoy Babu.)।

"কেন কি হল ?" সবিস্মায়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

"জীবনের সবচেয়ে ভাল সুবিধা পেয়েও মানুষ-ধরা সেই বাঘ আজ বেঁচে গেল।" পরে বিস্তারিত যা বললেন তা এই রকম। সেইদিন সকাল আঠটায় বড়কাগাঁও-এর পথে আঠ মাইল দূরে ওদোরনার জঙ্গলে মিঃ মার্ফি সদলবলে শিকারে যান। ছোট হরিণ, মুরগী, ইত্যাদির মেশানো হাঁকোয়াতে যা বেরোয় তাই শিকার করার উদ্দেশ্য। রাস্তার উত্তর দিকে বনে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে একটি লোক দেখে জঙ্গলের মধ্যে একটু খোলা জায়গায় ছই তিনটি বড় শাল গাছ, তার ছায়াতে একটি বড় বাঘ শুয়ে। তাই দেখে মনে হল, হয় মরা বাঘ নয়তো ঘুমুচ্ছে।

দেখেই তো ভয়ে তার বুক শুকিয়ে গেল। সে তথনই নিঃশব্দে পা টিপে টিপে পেছিয়ে এসেই উপ্পেশাসে ছুটে এসে মিঃ মার্ফির প্রধান শিকারীকে খবর দিল। সে জানতো যে মিঃ মার্ফি এখানে শিকারে এসেছেন।

"অবস্থা শোচনীয় আরও এই জন্ম" বলে চললেন মিঃ মার্ফি যে, "আমরা যে তিন-চার জন এক সঙ্গে শিকার করছিলাম, তাদের মধ্যে বাঘের সংবাদ পেয়েই লটারি হয় যে, বাঘকে কে মারতে যাবে এবং তাতে আমার ভাগ্যেই বাঘ শিকারের পালা পড়ে। কিছুদিন থেকে সেই টোড়ীর নরখাদক বাঘ এই দিকেই আসছিল। গরমকালটা সে আসপাশেই কাটায়। এখানকার লোকেদের বিশ্বাস এইটাই সেই বাঘ। অথচ আমার নিশানা এতই ভুল হ'ল যে ঘুমস্ত বাঘ—a. perfect sitter—কে গুলি করতে আমি লক্ষ্যভ্রেষ্ট হলাম! বন্দুক রাখবার আমি যোগ্য নই।'

ভিনি থুবই অনুশোচনা করতে লাগলেন। আমি বললাম, "আপনার অবস্থায় অনেকেই ঐ ভুল কর'ত।"

"কেন ?"

"আপনি সংবাদ পেয়েই সেখান থেকেই নিশ্চয় রাইফেলে গুলি ভরে কাঁধে বা হাতে নিয়ে হেঁটে গেছেন।"

তিনি বললেন, "হাঁা, আমি হাতে করেই নিয়ে গেছি প্রস্তুত হয়ে।" "এবং পকেটে নিশ্চয়ই বেশি গুলি কয়েকটি নিয়ে হেঁটে অন্ততঃ এক মাইল গেছেন সেখান থেকে।"

"বরং কিছু বেশিই হবে, কারণ আমার হেঁটে যেতে কুড়ি মিনিট সময় লেগেছিল, আর বেশ ত্রুতই চলেছিলাম।"

"আপনি এখনও যে রকম উত্তেজিত হচ্ছেন সেকথা বলতে গিয়ে, তাতে আমি আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ মানসচক্ষে দেখতে পাছি। প্রথমে সংবাদ পেয়েই খুব উত্তেজিত হয়েছেন, তারপর আশা ও আকাজ্জায়, লটারিতে বাঘ মারবার ভার পেয়ে সে উত্তেজনা তীব্র হতে তীব্রতর হয়েছে। গিয়ে পৌঁছানর আগেই বাঘ পালিয়ে না যায় এই আশহাও মনকে অস্থির করে তুলেছিল। বাঘকে দেখামাত্রই গুলি করেছেন।"

"এ সমস্তই সত্যি কিন্তু যে লোকটি বাঘের সংবাদ এনেছিল এবং পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল, গন্তব্যস্থলে পৌছে তাকে অনেক দূর পিছনে রেখে অতি সাবধানে এগিয়ে চললাম। কোনও কোনও জায়গায় নিচু হয়ে মাটি থেকে শুকনো পাতা সরিয়ে দিয়েছি, যাতে পায়ের চাপ পড়লে খচু মচ্ শব্দ না হয়। খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দেখি বনের ভিতর একটি পরিষ্কার জায়গা। তার মাঝে ছ-ভিনটি শাল গাছ, তারই ছায়ায় শুয়ে মস্ত বাঘ। আমি খুব সাবধানে ঘুরে বাঘের পঞ্চাশ-ষাট গজের মধ্যে গিয়ে গুলি করি।"

"সবই ঠিক কিন্তু আপনি ভূল করছেন বন্দুক ভরে নিয়ে, যে জন্তু আপনি সঙ্গের লোকটির কাছে আপনার বন্দুক ভরসা করে বয়ে নিয়ে যেতে দিতে পারেননি। বন্দুকে গুলি ভরতে হয়ত আর সেকেগু নেয়, বাঘ দেখার পরও সে সময়টুকু পেতেন। ঐ ভারি ডি বি রাইফেল বয়ে অতদুর যেতে হাত আপনার ক্লান্ত হয়েছে, তাই বন্দুকের ঘোড়া টেপ্বার সময় চোখ ও মনের সামঞ্জুত্য হারিয়েছিল। তারপর এই গেল, এই গেল, করে দম নেবার অপেক্ষা না করে নিঃশ্বাসের সমতা আসবার আগেই গুলি করেছেন। এ অবস্থায় নিশানা শতকরা নব্বই জনেরই ভূল হয়। যদি সব সত্থেও বন্দুক পাশে রেখে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হলে গুলি করতেন তবে ঠিক হ'ত। বাঘ যদি তখন কোন কারণে জেগে উঠে পড়ত তাতেও ক্ষতি ছিল না. লক্ষ্য করবার বড় টারগেট পেতেন, তা ছাড়া নিশানা ও গুলি ছুঁড়তে লাগ'ত হয়ত এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ। ততক্ষণ বাঘ চলতে শুরু করলেও নিশ্চিত তার মৃত্যু।"

মিঃ মার্ফি অনুশোচনায় হতাশায় একেবারে মুষড়ে পড়লেন।
তাঁকে অনেক বোঝালাম। এও বললাম যে উত্তেজনা বর্জন করে
মনের ধৈর্য যত দিন না অভ্যাস হয় ততদিন শিকারে নানারকম
হিসাবের ভুল ও বিফলতা আসে। পরিশেষে বললাম, "লটারিতে
যথন ওই নরখাদক আপনার শিকার হয়েছে তথন নিয়তি ওর মৃত্যুও
আপনার হাতেই লিখে দিয়েছে। আজ না হোক কাল নিয়তি
তাকে আপনার কাছে নিয়ে আসবে। শিকারের অভিজ্ঞতা থেকে এই
আমার স্থির বিশ্বাস।"

এই নরখাদক বাঘের উপদ্রব কয়েক বছর থেকে হাজারিবাগ ও তৎসংলগ্ন হাজারিবাগের পশ্চিমে পালামৌর টোড়ী অঞ্চলে নিয়মিত চলছিল। হাজারিবাগ শহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে পালামৌর সীমানা এসে মিশেছে। পালামৌর সদর ডাপ্টনগঞ্জ খেকে সীমানা পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূর এবং এই একশ' মাইলের প্রায় পাঁচাশী মাইল সমস্তটাই পাহাড়ে জঙ্গলে খোয়াইয়ে চড়াইয়ে উৎরাইয়ে ভরা—কোথাও বা নিরবচ্ছিন্ন, কোথাও বা ছাড়া ছাড়া। যে সময়কার কথা বলছি সে সময়টায় একটিমাত্র পথ ছিল হাজারিবাগ থেকে পালামৌযাবার। গরুরগাড়ি চলবার উপযোগী এই পথেই কোনও মতে মোটরও যেত। এই সব অঞ্চলের ক্ষেত ও ফসল রক্ষার জন্ম হয়তো চল্লিশ-পঞ্চাশটি মাত্র গাদা বন্দুকধারী ছিল। শিকারের উপযুক্ত পরিশ্রম সাহস ও অধ্যবসায়শীল শিকারী খুব কমই ছিল। শিকার প্রচ্র এবং গ্রামবাসীরাও শিকারে স্কেছায় সানন্দে যোগ দিত। যেখানে পয়সা দেওয়া হয় রোজ ছ্লানা এবং আধ্যের ছাড়ুও উপকরণ, অর্থাৎ আরও ছ্লানা, এই চার আনাতেই লোকে সন্তঃউচিত্তে জক্লান্ত পরিশ্রম কর'ত ও শিকার উপভোগ কর'ত।

গ্রীষের অগ্নিবর্ষী রৌদ্রে এই সব পাহাড় অরণ্য ও প্রান্তরের সব বাস লতা পাতা ছোট ছোট গাছ দক্ষ করে। রিক্তপত্র গাছগুলি দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণহীন। তলায় ঝরে পড়া শুকনো পাতায় গ্রামবাসীরা আগুন লাগিয়ে দেয়, কারণ পোড়া কালো মাটির কোলে যখন মছয়ার সাদা ফুলগুলি ঝরে পড়ে, সহজেই তারা সেগুলি সংগ্রহ করতে পারে। গ্রীষ্মশেষে নেমে আসে বর্ষা, ছোটনাগপুরের পর্বতময় ঢেউ দোলান পটভূমিকা যায় পরিবর্তিত হয়ে। নতুন প্রাণের সঞ্চারে সঞ্জীবিত হয় অরণ্য প্রকৃতি।

এই নরখাদক বাঘ, বর্ষায় ফিরে যেত পালামৌয়ে টোড়ী পরগণার জঙ্গলে। শীতের প্রথমে সে সেখান থেকে আন্তে আন্তে ক্রমে হাজারিবাগের দিকে আসত এবং তার সাধারণ খাত বহুজন্তুর সঙ্গে অস্থান্থ বাঘের মতই গ্রামের উপকণ্ঠে যে সব গরু-মোষ চরতো তাদেরও খেত, কিন্তু তার রুচি অমুযায়ী সুযোগ পেলেই মাঝে মাঝে মামুষ

খেত। তার বিশেষত্ব ছিল এই যে, মানুষ যাদের মারতো প্রায় সব্ই মেয়ে এবং জাতে তেলী। যতদ্র সংবাদ নিয়ে তখন জেনেছিলাম চবিবশ-পঁচিশটি মানুষ এই বাঘের মুখে প্রাণ হারায়, তার মাত্র ছটি পুরুষ এবং এরা হুজনেও জাতে তেলী। ব্যাপারটা হয়ত আকত্মিক, কিছা কে জানে আমাদের জ্ঞানের সীমার বাইরে এর কোনও সংযোগ আছে কিনা। যে সব মেয়েরা জঙ্গলে কাঠ ফল মূল এবং দড়ির জন্ম সাবে ঘাস সংগ্রহ করতে যেতো তাদের থেকেই এই বাঘ আহার্য সংগ্রহ কর'ত।

সেই বছর শীতে শোনা গেল হাজারিবাগের পশ্চিমে সিমেরিয়ার কাছে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে। মিঃ মার্ফির প্রথমবারের হাতছাড়া হওয়া সেই বাঘ। খবর পেয়েই আমি আমার ভাগ্নে শচী ও হেদলাগের জমিদার শিকারী বন্ধ ইয়াকুব খান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম, সেখানে সত্যিই বাঘের অক্তিত্বের চিহ্ন আছে কিনা পরিদর্শন করতে। স্থানীয় একজন আমার জানা শিকারী ছিল। জাতে রাজপুত, সেও চলল সঙ্গে। আম ছাড়িয়ে তিন-চার মাইল বনের মধ্যে আমরা পায়ে হেঁটে চললাম। এ জায়গাটা উচু-নিচু খোয়াইয়ে ভরা এবং জঙ্গল থুব ঘন। পরীক্ষা করতে করতে জলের ধারে বাঘের পদচিহ্ন পেলাম। মস্ত বাঘ এবং পুরুষ, এ তার পদচিহ্নে সুস্পষ্ট। বাছ এ বনেই আছে অতএব এখানেই মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করতে হবে এই স্থির করে আমরা ফিরে চলেছি। হঠাৎ চোখে পড়ল, বনের দিকে যেতে আমাদের যে-পায়ের দাগ পড়েছে তার উপর বাঘের পদাষ্ক। তার মানেই তো বাঘের তত্ত্ব নিতে আমরা যেমন এগিয়ে চলেছি, সেও আমাদের পিছনে পিছনে চলেছে আমাদের তল্লাসে। পরস্পরের মুখ চাও্য়াচায়ি করে আমরা পিছন দিকে ফিরে চললাম দেখতে যে, আমাদের ফেরার পথেও সে আমাদের অহুসরণ করছে কিনা। একটু দূর গিয়েই দেখলাম আমাদের অহুমান মিথ্যা নয়, ফেরার পথে আমাদের পায়ের ছাপের উপর তার ছাপ রয়েছে। পিছন থেকে আড়ালে অন্তরালে সে আমাদের অনুসরণ করে চলেছে, কাঁক পেলেই আমাদের যাকে বাগে পাবে শেষ করবে। শিকারীর জীবনে সে সম্ভাবনা তো সব সময় আছেই। পলকের আড়ালে অপেক্ষা ক'রে থাকে মৃত্যু, লুকোচুরি থেলে, কখনও হয় তার জয় কখনও বা পরাজয়। মিঃ মার্ফির শিকারের জন্ম বন্দোবস্ত করছি, তাই বাঘকে এড়িয়েই আমরা অমৃতির পাঁয়াচের মত নিজেদের পথটিকে পরিক্রমা করতে করতে ফিরে চললাম, যাতে আমাদের সে অনুসরণ করছে কিনা সেটাও নজরে পড়ে।

সে বনেই কদিন মোষ বাঁধবার ব্যবস্থা করলাম। প্রথম দিন্ বাঘে মোষ ধরল না কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই খবর এল, বাঘে মোষ মেরেছে। খবর পেয়েই সেখানে চলে গেলাম এবং দেখলাম মোষটিকে মেরে বাঘ টেনে নিয়ে গেছে। যেখানে ঝোপের আড়ালে তাকে ফেলে রেখে গেছে সেখানে মাচা করবার মত মাত্র একটি গাছ আছে। সেই গাছেই তাড়াতাড়ি মাচা বাঁধালাম। ক্ষণস্থায়ী শীতের দিন শেষ হবার আগেই মি: ও মিসেস মার্ফিকে সেই মাচায় উঠিয়ে দিয়ে আমি অল্পদূরে একটি গাছের উঁচু ডালে আশ্রয় নিলাম। সেটা ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর। সুর্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে এগিয়ে এল রাত্রি। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি কোনও তিথি। গাছের পাতাগুলি ঝিকমিক করছে জ্যোৎস্নার আলোয়, মাটির উপর আঁকা ছায়ার আলপনা। শীতের তীত্র কন্কনে হাওয়া মাঝে মাঝ জাগিয়ে তুলছে শিহরণ অরণ্যের শাখায় শাখায়, সেই সঙ্গে হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। নিজের নিঃখাসেরই উষ্ণ হাওয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে দৃশ্যমান হয়ে। মাঝে মাঝে হাডটাকে কোটের ভিতর ঢুকিয়ে নিজের শরীরের উত্তাপে প্রাণ সঞ্চার করে নিচ্ছি, সর্বাঙ্গ জনে আসছে কন্কনে হাওয়ায়। আশায় অপেক্ষায় শীতে যখন মন প্রান্ত হয়ে এসেছে এমন সময় বাঘ এল চক্ চক্ করে নিজের মুখ চাটতে চাটতে। মরা মোষটি যেখানে পড়ে, তার কাছে গেল। মনে ভাবলাম, এবার আর সে মৃত্যুর হাত এড়াতে পারবেনা। হঠাৎ কিসে যে তার সন্দেহ জাগল মৃত্কঠে একবার সেশক করল এবং ছচারবার এদিক ওদিক ঘুরে হু-ম্-ম্-ম্ করে এক হুলার দিয়ে আমার গাছের তলা দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তার পদধ্বনিপেলাম কিন্তু আবছা আলোয় দেখতে প্রভান না তাকে।

মিঃ মার্ফিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হল ? তিনি বল্লেন, "কিসে যেন সন্দেহ হওয়ায় ও চলে গেল, কি করা যায় এবার বলতো ?" বললাম, "একবার যখন সন্দেহ জেগেছে তখন অপেক্ষা করা নিছাল।" অতএব সেদিনও সে বাঘ মৃত্যুর হাত এড়িয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই বোর্ড অফ রেভিনিউর মেম্বর পদে নিযুক্ত হয়ে মিঃ মার্ফি পাটনাতে চলে গেলেন, কিন্তু মন তাঁর পড়ে রইল হাজারিবাগের বনে-জঙ্গলে। যাবার সময় বলে গেলেন, শিকার সম্ভাবনার বার্তা পেলেই চলে আসবেন এখানে।

কয়েকমাস পরেই ইন্টারের ছুটিতে এখানে শিকারে আসতে চান, এই মর্মে আমায় চিঠি লিখলেন। আমি সেই অমুসারে সিমেরিয়ার কাছে বনে শিকারের পরিকল্পনা করছি। এমন সময় খবর এল—হাজারিবাগ থেকে বাইশ মাইল দূরে লেপোর কাছে টুটিলওয়ার বাজার থেকে হাট সেরে বনের ভিতর দিয়ে গ্রামের পথে ফিরে চলেছিল কতগুলি পথচারী। শীত শেষ হয়ে গেছে, গ্রীত্মের প্রখরতা তখনও শুরু হয়নি। এই পথচারীদের মধ্যে একজন দলছাড়া হয়ে একটু পেছিয়ে যায়। সে হঠাৎ দেখে প্রকাশু এক বাঘ তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে রাস্তা পার হয়ে তার সঙ্গী-সাথীদের থেকে তাকে বিচ্ছিয় করে ঘুরে আসছে। য়াঁহা দেখা, সে তাড়াতাড়ি পাশের একটি শালের গাছে তরতরিয়ে উঠে চলল আত্মরক্ষা করতে। বাঘের দৃষ্টি তার দিকে ছিলই, সেও সগর্জনে মুহুর্তের মধ্যে এসে সেই গাছে উঠতে শুরু করল। এদিকে প্রাণভয়ে ভীত পথচারী প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল—

"আরে বাঘ হো, ধেলকেই হো, মারলেলকেই হো, বাঘ রে বাঘ" ইত্যাদি।

প্রত্যেক জীবেরই অন্তর্নিহিত বাঁচবার প্রেরণা অপরিমেয়। সে দেখছে, বাঘ তাকে অমুসরণ করে গাছে উঠছে। তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে একটি মাত্র চিন্তা তাকে তখন ঘিরে রয়েছে, তাকে বাঁচতে হবে, আত্মরক্ষা করতে হবে চৈতন্মের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সে এ ডাল থেকে ও ডাল, মোটা থেকে সরু, ক্রমে আরও সরু ডালে উঠে চলেছে মগ ডালের দিকে। বাঘও, শিকার যথন হাতে পেয়েছি याद काथाय ভেৰে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলেছে। লোকটির সঙ্গী যারা এগিয়ে গিয়েছিল এ চিৎকার শুনে একটু থমকে দাঁড়াল। কেউ কি তামাসা করছে তাদের সঙ্গে? নাতো, এতো সেই লোকটিরই কণ্ঠস্বর, তাদের সঙ্গীর। তাডাতাডি তারা দৌড়ে চল'ল শব্দ লক্ষ্য করে। এসে দেখে ভগ্নকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে লোকটি তার ভার সইবার মত ক্ষীণতম সর্বোচ্চ ডালের উপর, আর তার থেকে কিছু নিচে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে বাঘের বিশাল ভারি দেহ দেখা যাচেছ, এ সেই নারীখাদক বাঘ। তারা সমস্বরে "ধুর রে, ধুর রে" ও লাঠিসোঁটা যার কাছে যা ছিল মাটিতে পিটতে শুরু করায় বেগতিক দেখে বাঘ গাছ থেকে নেমে পালাল। গাছের উপরের লোকটির হাত পা তখন থরথর করে কাঁপছে। কোন্মতে সঙ্গীরা মাথার পাগড়ি খুলে তাই দিয়ে তাকে বেঁধে ধীরে ধীরে নামিয়ে খবর পেয়েই আমি সেখানে গেলাম এবং দেখলাম নরম শাল গাছের তিরিশ ফুট উপর পর্যন্ত বাঘের নথের দাগ রয়েছে।

মিঃ মার্ফিকে লিখলাম, শিকারের বন্দোবস্ত প্রস্তুত, পত্রপাঠ আসুন। তিনি ও মিসেস্ মার্ফি আসাতে ঘটনাটি তাঁদের সব বললাম। তাঁরা তো হেসেই অস্থির। বললেন, এ যে গল্প কথা, বড় বাঘ গাছে ওঠে এও কি সন্তব ?

আমি তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম ! বাঁশের সিঁড়ি আগেই

করিয়ে রেখেছিলাম। তা দিয়ে উঠে ওঁরা দেখলেন নখের দাগ গাছের গায়ে, তখন বিশ্বাস হল এবং বিশ্বিত হলেন তাঁরা। লোকটির মৃত্যুর প্রাস থেকে ফিরে আসার কথাই মনে হতে লাগল সকলের।

সেই গাছটির কাছের বনেই সেবার মোষ বাঁধা হল। বাঘ মোষ মেরেছে খবর পেয়েই আমরা গেলাম সেখানে। মরা মোষটির কাছেই মাচা, সেখানে বেলা থাকতেই গিয়ে বসলাম। মিঃ ও মিসেস মার্ফিকে বললাম, বাঘ যে রকম নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে ভাতে বেলা থাকতে থাকতেই আজ সে আসবে। আমার ভবিয়ুৎ-বাণী মিথা। হল না। আমরা বসার অল্প পরেই বাঘ এল। এবার ভার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছিল। বন্দুক তুলে লক্ষ্য করে মিঃ মার্ফি একটি গুলি করতেই বাঘ উল্টে পড়ে গেল। এমনি করে তিনবারের বার মিঃ মার্ফির হাতেই ভার নারীখাদক জী, সর শেষ হল।

#### পনর

### পখল দেওতা

অনাদিকাল থেকে মাকুষ জানতে চেয়েছে চির অজানাকে, আপন কল্পনা দিয়ে রচনা করেছে তার স্বরূপের ছবি, তারই পায়ে নিবেদন করেছে ভক্তির অর্ঘ্য। সেই বিরাট অনন্ত-শক্তির পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে, তাকে প্রসন্ন ক'রতে চেয়েছে উপাসনার বিচিত্র পথ দিয়ে। ভোটনাগপুরের অধিবাসীদের মধ্যে বছ রকমের উপাসনার প্রচলন वाहि। हिन्दूरा तराष्ट्रा अरम् अरम, वह मजाकी शत जारात मरा वाम करत क्रांस अरमत निकल देविमें हो होतिए अत्राध य वितार दिन्तू সভ্যতার অস্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার প্রধান পরিচয়, প্রায় প্রতি গ্রামেরই মণ্ডপ বা দেবস্থান। এই দেবী মাঈয়ের মণ্ডপ হচ্ছে মন্দিরের আদিম সংস্করণ। বাঞ্চলা দেশের মত জনবছল একের পর এক সংলগ্ন গ্রাম নয় এদেশের। তরঙ্গায়িত অসমতল দেশে বনের মাঝে দ্বীপের মত ছাড়া ছাড়া গ্রাম। প্রায় প্রতি গ্রামেরই প্রান্থে থাকে এই মণ্ডপ, ৬ ফুট লম্বা ও ৪ ফুট চওড়া, ৬ইঞ্চি উচু মাটির লেপা বেদী, তার চার কোণে চারটি খুঁটির উপর থাপরার চালা পাঁচ ফুট উচু। সেই মণ্ডপের ভিতরে থাকে সাধারণতঃ মাতৃত্বের প্রতীক, স্তনের মত আকৃতি ছটি মাটির ঢিপি এবং তার পাশে একটি লোহার ত্রিশুল, বিশ্বপিতা ও জগন্মাতার প্রতীকস্বরূপ। কোন কোন জায়গায় তুইয়ের জায়গায় নয়টি বা তার চেয়ে বেশীও দেখেছি। জিজ্ঞাসা করায় উত্তর শুনেছি ছুর্গারা নয় বোন, এ তারই চিহ্ন অর্থাৎ নবতুর্গার চিহ্ন। প্রায় সময়েই দেখা যায়, গ্রাম ছাড়িয়ে যেখানে ফসল ক্ষেত সুরু হয়েছে তারই কাছে কোন আত্রকুঞ্জের পাশে একটু উচু জায়গায় এই মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হয়। কতো সময় দেখেছি, চালা নেই এমনি মণ্ডপ এবং এই মগুপের পাশে থাকে তুটি বা একটি ফুলগাছ, বেশির ভাগই গোলক চাপা, যাকে এরা বলে 'গুলেইচি' কারণ বিনাযত্নে অল্প আয়াসেই এরা বেড়ে ওঠে অরণ্যবাসী শিশুরই মত।

আদিবাদীদের ভিতরে যারা এখনও হিন্দু সংস্কৃতিকে আপনার করে নেয়নি, সেই সব উরাও মুগুাদের উপাসনার স্থান হল 'শরণা'। তু-একটি বড় গাছকে ওরা বনদেবতার আশ্রয় বলে পবিত্র সনে করে। সেই ছ-একটি গাছ ও তার আশপাশের কয়েকটি গাছকে জারা স্বত্তে রক্ষা করে। খুব ঘন জঙ্গল যেখানে সেখানে গ্রাম থেকে দূরে বনের গহনে বড়. শালগাছ নিয়ে যে বীথি সেই ডাদের 'শরণা'। মনে পড়ে ১৯০৭ সালে কীতা ও সিলির মাঝে তখন রেলপথ বিছানো হচ্ছে পুরুলিয়া থেকে রাঁচিকে সংযুক্ত করবার জন্ম, সেই সময় রাঁচীতে মোরাবাদীতে আমাদের বাড়ী তৈরি হচ্ছে। বাড়ীর কড়ি-বর্গা তৈরির জন্ম কাকামণি সিলির কাছে এমনি একটি শরণার কভোগুলি শালগাছ কিনলেন মাত্র দুশ টাকায়, যা প্রায় ৪০।৫০ বছর ধরে শুকিয়ে গেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে তখনও। মুক্ষিল হল গাছ কাটতে কেউ রাজি নয় শরণার গাছ বলে। বইসিক্লে করে গেলাম, সেখানে গিয়ে গ্রামের লোকজনদের সঙ্গে কথাবার্তা。 বললাম। তারা বলল, কাটাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ও গাছগুলি যে সব ভূতেদের আশ্রয়, তাদের পূজো করে অন্য গাছ নিয়ে যেতে হবে, ভাতে টাকা লাগবে। দেবতার সঙ্গে ভূত-প্রেতেরও এরা পুঞারী। যাই হোক ১৬ দিলাম পূজার জন্ম, পূজার পর তারা অনুমতি দিল কাটবার। কিন্তু দে গাছে কুঠারাঘাত করতে কেউ প্রস্তুত নয়, অর্থের প্রলোভনেও নয়, এমনি দৃঢ় তাদের সংস্কার। শেষে সিলির কাছে কয়েক ঘর আদিবাসী খ্রীষ্টান ছিল তাদের আনিয়ে গাছ কাটিয়ে গরুর গাড়ী করে নেওয়াই। এরকম শরণা প্রায় প্রত্যেক ওর ।ও বা মুণ্ডা গ্রামে আছে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা নিজেদের গোয়ালা বলে, কিংবা যে গোয়ালারা বহু পুরুষ পর্যন্ত আদিবাসীদের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করছে তারা প্জো করে বীর কুঁবরকে। এর মৃতিও প্রাম ও ক্ষেত্রের সীমান্তে কাঠের খুঁটোয় উপর মাথা, মুখ এবং গলা খুদে তৈরি করা হয়। তাই মাটিতে পোঁতে, এরই নাম বী কুঁবর। কচিৎ কখনও কাঠের খুঁটির বদলে পাথরের লম্বা টুকরা পোঁতা হয়।

ফসল রোপণ, বিয়ে বা যে-কোন শুভকাজে বা বিপদ আপদ থেকে মুক্তির আশায় এই সব দেবস্থানে পূজা দেবার রীতি। আদিবাসীদের পুরোহিতকে ওরা কোথাও বলে বৈগা কোথাও বা পাহান। তারা মাথার পিছনে জটার মত টিকি রাখে।



কিন্তু পথল দেওতা বোধ হয় পালামৌর নিজস্ব দেবতা স্ক্রনের প্রভাতে ছোট-বড় নানা আকারের নানারকম পাহাড় সাজিয়ে বিধাতা রচনা করেছিলেন পালামৌ জেলাকে। কোথাও বা চলে গেছে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের ঢেউ, কোথাও বা এইসব গিশি বব ও চড়াই- উৎরাইয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পথ কেটে বসে গেছে, পাহাড়ের প্রস্তরময় দেছে। কখনও বা জমিদারের বড় ঘোড়া, কখনও দরিদ্রের ছানাটু ( টাটু, ), বেনে ব্যবসায়ীর লাদনা ঘোড়া বা লাদনা বয়েল সমান ওজনের ছটি শস্ত ভতি বোরা কিংবা ঘিয়ের টিন পিঠের ত্দিকে ঝুলিয়ে নিয়ে অভিক্রম করছে এই সব তুর্গম পথ। পালামৌর দক্ষিণ সীমায় সুরগুজার তুরধিগম্য গ্রাম থেকে এইস্ব ধ্রব্যজাত দ্রব্য নিয়ে ব্যবসায়ীরা ডালটনগঞ্জ বা গাঢোয়া পর্যন্ত যায় আবার সেখানকার বাজার থেকে কিনে নিয়ে যায় কাপড়, মুন, কেরোসিন বা তামাক। বর্ষার জলধারা নেমে আসে পাহাড়ের গা বেয়ে, সঙ্গে নিয়ে আসে আলগা মাটি থেকে ধুয়ে আনা অজস্র নোড়াকুড়ি। পাহাড়ের গায়ে এই পথরেখার উপর ছড়িয়ে দিয়ে যায় তাদের। চড়াই-উৎরাই ঘাটের কাছে জমে ওঠে ফুড়ির রাশি। তখন প্রতিষ্ঠা হয় পথল দেওতার। ঘাটের ধারে কোনও গাছের নীচে মুড়ির স্তৃপ। পথচারী পথ থেকে মুড়ি কুড়িয়ে দিয়ে যায় এই স্তৃপের পথল দেওতাকে, সেই তার নৈবেল্ল, কামনা করে বাণিজ্যে সাফল্য, মনোভিলাষের পূর্ণতা, বিল্পহীন যাত্রা বা শিকারের সফলতা। ক্রমে স্থপ বড় হতে থাকে, বাড়তে থাকে পথল দেওতার আয়তন। পথত সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্ণার হতে থাকে।

দে সময় আমি খাসমহল অফিসার। একদিন সন্ধ্যায় ডেপ্টি কমিশনার মিঃ কিলবীর আদালী এসে সংবাদ দিল, "সাহেব বিশেষ জরুরী কাজে এখনই আপনাকে ডাকছেন হজুর।" হস্তদন্ত হয়ে যেতেই মিঃ কিলবী বললেন, "বিজয়, সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই দেখ সুরগুজা রাজার টেলিগ্রাম," "When I am in the British territory I consider myself as a guest of the Govt. of India. No arrangement has been made for my stay and suppiles in Garhwa even though due information was given."

"বৃটিশ সরকারের রাজ্যে আমি যতক্ষণ থাকি আমি নিজেকে ভারতীয় সরকারের অতিথি মনে করি। যথাসময় সংবাদ দেওয়া সত্তেও আমার থাকবার বা রসদের ব্যবস্থা হয়নি। সুরগুজার রাজপরিবার দেরাছনে যাচ্ছেন, আজ তাঁদের গাঢ়োয়া পৌছানোর কথা। নিয়ম অমুসারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে তাদের রসদের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে কিন্তু আমি সে কথা একেবারেই ভূলে গেছিলাম। রাজা ভারত সরকারকে এই ক্রটি নিয়ে লিখবেন, ভূমি শীগ্রির যাও আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে যা হয় করো।" রাত সামনে, আমি গাঢ়োয়া পৌছতে পৌছতে অনেক রাত হয়ে যাবে, দেখা করবার সময় আর থাকবে না, তাই পরদিন থুব ভোরে সেখানে গিয়ে পৌছব নিশ্চয়ই, মিঃ কিলবীকে সেই আশ্বাস দিয়ে বাড়ী গেলাম।

পরদিন আমার সর্বত্রগামী রোভার মোটর বাইকের শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত করে যখন গাঢ়োয়া পৌছলাম তথন সবে স্থোদয়ের অরুণচ্ছটা পূব আকাশে দেখা দিয়েছে। রাজপরিবার আমি পৌছবার আগেই গাঢ়োয়া ছেড়ে স্টেশনাভিমুপে চলতে সূরু করেছেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর জিনিসপত্রের বাহক হয়ে যে হাজার গ্রামবাসী শোভাযাত্রা করে তাঁদের অসুগমন করেছে রাজকীয় প্রথাসুসারে, তার শেষ কয়েকজন তথনও গাঢ়োয়া ছাড়েনি, সব চলার পথে। আমিও তথনই সোজা মহারাজের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। পথে দেখি বিচিত্র সাজে বিচিত্র গ্রামবাসী নর-নারীর শোভাযাত্রা, বেশীর ভাগই আদিবাসী। কারু হাতে একজোড়া খড়ম, কারু বা পাখা, বা ছাতা বা ছড়ি, কেউবা নিয়েছে জলের কলসী, কেউ জালানী কাঠ, কারু মাথায় বাক্স বা পুঁটুলী এমনি ক্রে কিছুনা কিছু সকলেই নিয়ে চলেছে। কারু পরনে অতি মলিন ছিল্ল কাপড় অথচ গায়ে গাঢ়োয়া বাজার থেকে সন্ত কেনা নৃতন জামা, কেউ বা শুধু পাগড়ী ও নেংটি পরা, কোন মেয়ে হয়ছে।

পিঠে ছেলেকেবেঁধে নিয়ে চলেছে। প্রায় সকলেরই হাতে লাঠি বা টাঙ্গি তাদের পথের সাধী। এই জনতার পুরোভাগে প্রায় ১০০ নিটোল দেহ বিশালকায় হাতীতে চলেছেন রাজপরিবার ও পুরবাসী। গাঢ়োয়া স্টেশনের কিছু আগে কোয়েল নদী, সেই নদীর এপারেই তথন প্রায় জনতা ওপারে কেবল সবে কয়েকটি হাতী পার হয়ে গেছে। ওপারে তাঁবু খাটান হচ্ছে, স্পেশাল ট্রেন না আসা পর্যস্ত অপেক্ষা করবার জন্ম এগিয়ে যেতেই প্রথম দেখা হল রাজবৈদ্য বাঙ্গালী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য তাকে জানাতে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন রাজসমীপে। হাতী থেকে নেমে তিনি তখন দাঁভিয়ে সব পরিদর্শন করছেন, কাছেই বছর দশেকের রাজপুত্র একটি '২২ বোরের দোনলা বন্দুক নিয়ে শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরছেন। শুনলাম ইনি এই বয়েসেই চিতা পর্যস্ত শিকার করেছেন। আসবার পথে রাজা ও রাণী তুই পথে শিকার করতে করতে এসে নিজেদের রাজ্যের সীমান্তে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ এলাকায় প্রবেশ করেছেন। উভয়েই ভাল শিকারী। রাজা-বাহাতুর ক্রয়েক শত বাঘ মেরেছেন এবং সে যাত্রায়ই রাণী বাঘ শিকার করেছেন। রাজা-বাহাত্তরকে অভিবাদন করে সব অবস্থ বুঝিয়ে বললাম যে ডাকের গোলমালে সময়মত তাঁর আগমনবার্তা পৌছোয়নি, যা ক্রটি হয়ে গেছে তার জন্মভারত সরকারেব পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি। তিনি সব বুঝলেন এবং বললেন যে ঠিক আছে। তাঁর কার থেকে গিয়ে সংবাদ নিলাম কি কি জিনিস তাঁরা পেয়েছেন এবং আরো কি কি চাই। গাঢ়োয়ার বাজারের চৌধুরী সরকারের হুকুম না পেয়েও প্রথামুসারে জিনিসপত্র দিয়েছিল। যাই হোক ফর্দ নিয়ে তখনই গাঢোয়া বাজারের চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে বাকী জিনিসপত্র গরুর গাড়ীতে রওনা করে আবার গেলাম রাজার কাছে। এখানে বলে রাখি যে, এ সবের দাম রাজ-সরকারই দিভেন। যাই হোক রাজাবাহাত্রের সঙ্গে পুনরায় দেখা করে তাঁর কাছে থেকে সব ব্যবস্থার জন্ম ধন্মবাদজ্ঞাপক পত্র মিঃ কিশবীর নামে নিয়ে তাঁর কাছে বিদায় নিলাম।

কেরার পথে দেখি পথপাশের এক পথল দেওতার আয়তন হঠাৎ যেন অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কৌতৃহল হওয়ায় পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম শে:ভাষাত্রীরা সকলে ফুড়ি দিয়ে গেছে পথল দেওতাকে, নির্বিত্ম যাত্রার কামনায় তাই আয়তন বৃদ্ধি। আমিও পথপাশ থেকে ফুটি মুড়ি ভুলে দিয়ে গেলাম পথল দেওতাকে, মহারাজার যাত্রা হোক সুগম এবং মিঃ কিলবীর আসল বিপদে শান্তি কামনা করে।

#### ষোল

## বাইসন

১৯১৬ সালের এপ্রিলের শেষদিনে ভোরের অস্পষ্ট আলো-

আঁধারিতে প্রথম বাইসন দেখি পালামৌর চেমো ুদ্মের সামনে। তিরিশ-চল্লিশটি বাইসন নিয়ে এই যূথ। যূপপতি এবং যূথের অন্যাত্য সকলেরই ঘন কৃষ্ণ সুস্পষ্ট দেহ, দেড় টন ওজনতো হবেই, হয়তো আরও 'কিছু বেশি। প্রকাণ্ড মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁকান স্থীক্ষ একজোড়া শিং, যার গোড়ার পরিধি প্রায় চিকিশ ইঞ্চি। কোয়েলের ধারে গজিয়ে ওঠা নতুন ঘাস থেয়ে চরতে চরতে ওপারের মেরালের সংরক্ষিত ঘন বনে ঢুকে গেল। সংরক্ষিত বনে বিনা ছাডপত্রে শিকার নিষিদ্ধ এবং শিকারের আইন ভঙ্গ করলে সমূহ বিপদ সুনিশ্চিত জেনে তাদের সেবার শুধু দূর থেকে দেখেই ক্ষান্ত হলাম। তখনও তাদের অভ্যাস স্বভাব ও ভাবধারার কোন পরিচয়ই জানতাম না। কিন্তু দেখবার আগেই এই বাইসন বা 'গওর'য়ের খ্যাতি এবং অখ্যাতি কিছুদিন অ্বাগে রোদো, সিঞ্জা ও বিজকা গ্রামের অধিবাসীদের কাছে শুনেছিল্লাম এবং তাতে এতই ঔৎসুক্যবেড়েছিল যে স্বচক্ষে দেখবার ওতথ্য **সংগ্রহে**র আশায় এই অঞ্চলের বনে বনে ছ-ভিন দিন ঘুরে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরেছি, তাদের অন্তিতের চিহ্নও চরাগাই (যেখানে চরে) মাত্র দেখে। সুরগুজা রাজ্যের সীমা-সংলগ্ন পালামৌ-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজা ও ভাণ্ডারিয়া থানা এলাকার এই ছোট উচু-নিচু পর্বতসংকুল অঞ্চল গ্রহন অর্ণ্যে ঢাকা। পথ অত্যন্ত তুর্গন। পাহাড়ের গা বেয়ে যে সংকীর্ণ পথরেখা কখনও উঠে কখনও নেমে সর্পিল গভিতে চলে গেছে ভাতে পথিক চলে इय পায়ে হেঁটে নয় বোড়ায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় মহাজনদের লাদনা বলদের দল ধীর মন্থর গতিতে দলে দলে পিঠে

করে বহন করে নিয়ে চলেছে বোঝা। দ্রবাসন্তার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

খাটুলী ছিল তাঁদের যান। একটি দড়ির খাটিয়াকে উপ্টে দিয়ে তার চার পায়ার সঙ্গে বাঁশের বাঁকারী বেঁধে তার ভিতর দিয়ে বাঁশ পার করে দেওয়া হত এবং ছপাশে পান্ধীর মতন কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হত—এরই নাম খাটুলী। এখানে কেউ বেশিদিন থাকতে চাইতেন না। ম্যালেরিয়া এবং সঙ্গহীনতাই তার একটি কারণ। যে সব পুলিশ কনেস্টবল বা দারোগাকে শান্তি দেওয়া হবে—তাদের এখানে বদলি করা হত। তাতে তাদের বিশেষ ক্ষতি ছিল না, রাজ্বপ্রতিনিধি হয়ে তারা দেখানে রাজত্ব করত। রাজার তশীলদাররাও তাই, তারাও যত পারত প্রজাদের শোষণ করত।

১৯১৫-র ডিসেম্বরে যেদিন এই অঞ্চলের কুদরুম ক্যাম্পে এসে এ. এস. ও. প্রীধনমিস পায়ার কাছে থেকে সেটেলমেণ্টের চার্জ নিলাম. তার ছবিন আগে গ্রামের প্রান্তে শ্রীধনমসি পান্নার তাঁবুর কাছেই তাঁর অস্থায়ী আস্তাবলে বড় বাঘ এসে তাঁর ঘোড়া খেয়ে গেছে। তার পরের ক্যাম্প কাহারের ভীরে বাবদরীতে যখন, তখন একদিন আমার চাকরের বাপ এসে মহা কাল্লা—একদিন তার ছেলেকে ধরে ৷ কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে রাঙ্কা থেকে আসছিল। বেলা বারোটা একটার সময় পথে এক জায়গায় একটু এগিয়ে আসে দল ছেড়ে। এক নালার ধারে এসেই দেখে সামনে এক বাঘ পথ আগলে বসল। তো দেখেই প্রাণপণে চিংকার "দৌজিহা হো, বাঘ হো, পকডুলেই হো" ইত্যাদি এবং তার হাতে যে লম্বা লাঠি ছিল মাটিতে পেটা শুরু করে। ওদিকে বাঘ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার ল্যাক্রটা এদিক থেকে ওদিক সঞ্চালিত করে মাটিতে পটকাতে থাকে, ভাবখানা যাবে আর কোথায় ? ইতিমধ্যে "আওয়াথি হো" করে উধ্ব শ্বাসে দৌড়ে সঙ্গী-সাথীরা এসে পড়ে হল্লা করায় বাঘ একটু সরে যায়, ওরাও পার হয়ে পেছনে চাইতে চাইতে কোনমতে এসে পৌছয়। মহাকালা, এমন ভয়াবহ অঞ্চল তার ছেলেকে সে রাখ্বে না।

এমনি তুর্গম অরণ্য পর্বভের মাঝে বিজ্বকা গ্রাম। ১৯১৬ সালের

এপ্রিলে কোয়েল নদীর তীরে পার্রোতে যখন আমার ক্যাম্প, তখন সেখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে বিজকাতে গেলাম। সে প্রামের মাহাতো বা সর্দার বাইসনের সংবাদ দেবার সময় বলল যে, এরা সাধারণত মাহুষের সব সংস্পর্শ এড়িয়ে জনশৃত্য দূর জললে থাকে যেখানে মাহুষের গলার স্বর পর্যন্ত পৌছায় না। য়্থবদ্ধভাবে বিচরণ করে তারা এবং বনরাজ ব্যাঘ্র এদের সিমিলিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে সাহসী হয় না। কচিৎ য়্থভাই ছ-একটি অপ্রাপ্তবয়্মকে বাগে পেলে শিকার করে। কিন্তু যদি মাহুষ এই বাইসনদের গতিপথে পড়ে যায় এবং তাদের সন্দেহ উদ্রেক করে তাহলে ওরা হয়ে ওঠে ছর্ষ্ম, হিংস্র, তখনই তাকে শিং দিয়ে শেষ করে ফেলে। এই প্রসঙ্গে সে মিঃ ফ্রান্ক ফ্রেডারিক লায়লের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলল তার নিজের প্রত্যক্ষ করা।

আই-সি-এস ফ্রাঙ্ক ফ্রেডারিক লায়ল ছিলেন পালামোতে ডেপুটি কমিশনার ১৯০০ সাল থেকে ১৯০২ পর্যন্ত। প্রামবাসী সকলের সঙ্গেই তাদের আপন জনের মত মেলা মেশায় এবং স্থ-ছংথের থোঁজ-খবর ও ভার নেওয়ায় তাঁর খুবই সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন তাদের সহায় ও সৎ পরামর্শদাতা। অন্তদিকে তাঁর শিকার, অসীম সাহস ও কন্তসহিফুতা তাঁকে সারা জেলায় এনে দিয়েছিল বিশ্বাস, অন্তরাগ ও প্রসিদ্ধি। একদিন এই বিজকাতে এসে তিনি ঠিক করেন বাইসন শিকার করবেন। গ্রামের সর্দার ও বৈগা (পুরোহিত) ছই দেশী গাদা বন্দুক এবং সঙ্গে আরও ছ-একজনকে ও তাঁকে নিয়ে গেল সেই গভীর বনে বাইসনের সন্ধানে। দ্রে জঙ্গলের মাঝে একটু খোলা জায়গার ধারে দেখা যায় এক বাইসন-মুথকে। অতি সন্তর্পনে গাছের ছোপের আড়ালে তাদের দৃষ্টি ও আণ এডিয়ে গুলি করবার উপযুক্ত কাছে পৌছে মিস্টার লায়ল বন্দুকে লক্ষ্য় স্থির করে গুলি করেন যুথপতিকে। তথনকার দিনে আয়েয়ায় আজকের দিনের মত উন্নত ছিল না, গুলি লাগা সত্ত্বও যুথগুজ

যুথপতি পালিয়ে যায় রক্তবিন্দুতে তার গতিপথ চিহ্নিত করে। গুলি যখন লেগেছে তখন ও তো মর্বেই, বিশেষত লায়ল সাহেবের অব্যর্থ লক্ষ্য, এই বিশ্বাসে এগিয়ে গেল শিকারীরা সর্বাত্রে, উৎসূক বৈগা। হঠাৎ মি: লায়ল দেখেন ছুটতে ছুটতে তারা ফিরে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তারা বলল যে খুঁজতে খুঁজতে জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় যেতেই সহসা ফিরে দাঁড়ায় যূথপতি এবং ক্রন্ধ আক্রোশে বৈগাকে পেড়ে ফেলে সিং দিয়ে ভার পেট ও সর্বাঙ্গ চিরে ফেলে, কিন্তু তাতেও তার রোম শান্ত হয়নি। সে ফোঁস ফোঁস করে ফোঁপাচ্ছে এবং শিঙে করে তার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলছে, আবার সেখানে গিয়ে ভাকে ফুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে শিঙ দিয়ে, যেন প্রতিশোধ আঁকাজ্ফা তার নিবৃত্ত হচ্ছে না। সব শুনে মিঃ লায়ল বললেন, "বন্দুকধারী তৃজন মাত্র আমার কিছু দূরে পেছনে থাক, আাম এগিয়ে যাচ্ছি। যদি দেখ বাইসন আমাকে মেরে ফেলেছে তথন তোমরা গুলি কোরো বা পালিও। যতক্ষণ আমি না মরি তার আগে যদি ভোমরা গুলি কর তাহলে ফিরে উল্টে আমি ভোমাদের গুলি করে শেষ করে দেব।" এই বলে কি করতে হবে বেশ করে তাদের বুঝিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি। কিছুদূরে পেছন পেছন চলল সদার ও আরেকজন। যেখানে চলেছে আহত বাইসনের ডাগুব-লীলা সেই খোলা জায়গার ধারে একটি বড় শালগাছের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি রুমাল বার করে নাড়তে লাগলেন ক্রেম্ব বাইসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ম। চোখ পড়তেই প্রতিহিংসার নেশায় উন্মাদ সে, তখন বৈগার ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ ছেড়ে শিং বাগিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে এল সোজা মি: লায়লের দিকে। সর্দারের কথায় "আমরা তো হজুর তখন বুঝলাম সাহেব তো মরেছেই, এবার আমাদেরও পালা। কিংকর্তব্যবিমৃত হয়ে পালাব কিনা ভাবছি। সাহেব স্থির হয়ে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে, অচল অটল, যেন গ্রাহাই নাই। গওর যথন মাত্র দশ-বারো হাত দূরে, তথন বন্দুক তুলে সেই মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলেন একবার ছ'বার। ছড়মুড় করে এসে বিশাল মাথা গওর লুটিয়ে পড়ল সাহেবের পায়ের কাছে, সাহেব এক তিল নড়ল না।"

এই কাহিনী শুনে আমার বাইদন সম্বন্ধে ঔংসুক ও শিকারের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল, কিন্তু সে যাত্রায় আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়ে ৬ঠেনি। পরে যথন পালামৌ খাদমহলের ভার পাই তখন বাইদন শিকারের রোমাঞ্চকর উত্তেজনার অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ঠ সুযোগ এদেছে।

হিংস্র পশু শিকারে আত্মবিশ্বাস, তুর্দমনীয় সাহস এবং ভয়ের যভ বড় কারণই থাক, তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করার ত্ব-ভিনটি ঘটনায় ও অঞ্চলে আদিবাদী, অরণ্যবাসী, বড় অফিসার ও শিকারীদের মধ্যে আমার একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। পালামৌ খাসমহলের ভার নিয়েই বাইসন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। বইসুনকে ওরা বলে 'গওর'। জানলাম, বাইসনরা তৃণভোজী। গভীর বঁনের মাঝে যে পরিত্যক্ত গ্রাম ও তার লাগা ধানক্ষেত বা নালা-নদীর ধারে বড় গাছ খুব সহজে জন্মায় না, ছেয়ে যায় অজস্র ঘাসে। বর্ষার জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে এসে বাধা পায় এই ঘাসের বনে। তাঁতে সারা জায়গা হয়ে ওঠে স্যাংসেতে, ঘাসরা আরও জোর পেয়ে মাথা ভোলে, কোথাও কোথাও হয়ে ওঠে হাতীর পিঠ সমান উঁচু। এমনি জায়গা বাইসনের প্রিয় বিচরণভূমি।

ধ্যানমগ্ন নেতারহাট পাহাড়ের তিন হাজার আটশ' ফুট উন্নক্ত শিশ্বর থেকে চঞ্চলা ঘাঘরী প্রপাত ধাপে বাপে নেমে এসে নালা বেয়ে গিয়ে মিশেছে উত্তরবাহিনী কোয়েলের সঙ্গে। নালাটি অধুনালপ্ত পাণ্ডানামে একটি গ্রামের কোল বেয়ে যাওয়ায় নাম নিয়েছে পাণ্ডানালা। এই নালার কোয়েলের সঙ্গে সঙ্গমের ধারেই আছে নোনা মাটি, ইংরিজিতে যাকে বলে Salt lick। সত্তর-আশী ফুট জায়গা নিয়ে জলার মত দেখতে। সেই নোনা মাটি চাটতে আসে হরিণ, শহর ও

বাইসনের যুথ। জায়গাটির নাম মুরাছাপ্পর। স্থির করলাম আগে: কাছে থেকে এই বাইসন যুথকে দেখব।

১৯২০ সালের বর্ষাকাল। মুরাছাপ্পরের সেই জলার কাছে চার<sup>-</sup> হাত লম্বা চার হাত চওড়া কোমর সমান এক গর্ত থোঁড়ালাম কাছের একটু উঁচু জায়গায়। ভারপর গরুর গাড়ির ছৈয়ের মত বাঁশের কঞি ও মাহলানের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছৈ তৈরি করালাম। চারিদিক দিলাম ডালপালা দিয়ে ঢেকে। কিছুদিন আগে 'বেস্ট হ্রাণ্ড ল্যানটার্ণ' নাম দিয়ে কলকাতার সাতকড়ি দাস এগু কোং সবে প্রথম তু'ডজন পেট্রোম্যাক্স নমুনা আনায় তার একটি কিনেছি। সেই আলোট জেলে সেই ছইয়ের উপরের একটি বাঁশের ডালার উপর রেখে তাকে একটি টুকরী দিয়ে ঢেকে দিলাম। টুকরীটিতে আগেই গোবর-মাটি লেপে দেওয়া হয়েছে যাতে ভেতর থেকে আলো ফুটে না বেরোয়. এবং টুকরীর মাথা চিরে গরম হাওয়া বেরোবার পথ করা হল। একটি চোপের দড়ি দিয়ে টুকরীটি আটকে মাথার উপরের গাছের ভালের সঙ্গে কপিকল দিয়ে বেঁধে, সেই দড়ির প্রান্তটিকে আনা হল ছইয়ের ভেতর দিয়ে নিচের গর্তে। দড়িটি ধরে টানলেই যাতে টুকরীটি উঠে যায়। আরেকটি স্তো আলোর দীপ্তি নিয়ন্ত্রণ করবার যন্ত্রটির সঙ্গে বেঁধে ভেতরে আনা হল, গর্তের মধ্যে যাতে সেটা টানলেই আলোর দীপ্তি বেড়ে ওঠে। এমনিভাবে প্রস্তুত হয়ে সন্ধ্যার ছায়া যখন নেমে আসছে এমনি সময় সেই গর্তের ভেতরে গিয়ে বসলাম. মাথার উপর টুকরী-ঢাকা আলো স্তিমিত করে রেখে।

সদ্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। নেমে এল রাতের অন্ধকার বনের ছায়ায় আঁধারতর হয়ে। পাশেই কোয়েলের জল পাথর থেকে পাথরে ও কিনারায় আহত হয়ে বয়ে চলেছে আপন পথে কলস্বরে ব্যক্ত করে তার বেদনার ভাষা। বহুক্ষণ কেটে গেল প্রতীক্ষায়। মশার তাড়নায় অন্থির হলেও নড়বার উপায় নেই। রাতের ভক্কতা ভেদকরে ভানতে পেলাম ভারি জন্তর সমবেত পদশক। ক্রমে নিকট হতে

নিকটতরু হতে থাকে শব্দ। স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকি। আরও কাছে, আরও কাছে, এবার এরা হজবজ করে জলায় নেমেছে আমার সিরিকটে। আত্তে প্তোটিতে টান দিতেই মাধার উপর হিস্-স্-স্করে ওঠে পেট্রোম্যাক্স, উজ্জল হয়ে ওঠে তার আলো। দড়িটি ধরে একটান দিতেই পলকের মাঝে উঠে যায় অন্ধকারের যবনিকা, উজ্জল আলোয় উন্তাসিত হয়ে ওঠে চারিদিক। আলোর নিচে অন্ধকারে বসে দেখি। নিঃশক্ষচিত্তে চরমান সেই বাইসন-যূথ হঠাৎ সেই আলোকের প্রকাশে স্তন্তিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অতি নিকট থেকে দেখি তাদের সেই ঘন বাদামী রঙের বিশাল নধর চিক্কণ দেহ, পিঠের উপর ঈষৎ উন্নত ক্ক্ত। ক্ষণিকের জন্ম থমকে দাঁড়ায়, তারপর হুড়দাড় করে চলে যায় অরণ্যের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে।

দেখবার আশা তো মিটল, এবার জাগল শিকারের নেশা। পাণ্ডা নালার ধারে অতীতে যে গ্রামটি ছিল পাণ্ডা, এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই, ভাঙা আলের চিহ্ন কোণাও কোণাও ছাড়া। যে জায়গায় व्यावामी क्लिंख हिल मिथारन मन श्रानत कृष्ठे लचा चान माथा जुरलहा, এত ঘন যে মাকুষের অগম্য। শীতের সময় সেই ঘাসের আগা শুকিয়ে ওঠে। আমার নির্দেশমত খাসমহল গ্রাম রুদের অধিবাসীরা ভাতে লাগিয়ে দেয় আগুন। সে ঘাস পুড়ে গেল দিন কয়েকেই। সেখানে গজিয়ে ওঠে নতুন ঘাস, বাইসনের অতি প্রিয় খাছ। এই আগুন লাগাবার একটা পদ্ধতি আছে। একটা শুকনো খড়ের মুড়ো তৈরি করে একজন শুকনো ঘাসের আগায় আগুন লাগাতে লাগাতে যায়, যতথানি জায়গা পোড়াতে হবে ততথানি জায়গাকে চক্রাকারে ঘিরে। আর কয়েকজন ছোট ডালপালা নিয়ে চক্রাকারে প্রজ্ঞলিত ঘাসের পরিধির বাইরের দিকের আগুনটা পিটিয়ে নিভিয়ে দিতে থাকে যাতে আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমণ বিস্তার লাভ করে সারা বনকে না গ্রাস করে ফেলতে পারে, কেবলমাত্র যতথানি জায়গা পোড়াবার প্রয়েজন ডভখানিটাই পুড়তে পুড়তে যায় ক্রমশ চক্রাকরি

পরিধির ভিতরের দিকে এবং বৃত্তের ভিতরেই নিঃশেষ হয়ে খামে আগুন।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারির শৈষে আমার কাছে খবর এল পাণ্ডার কচি ঘাসে চরতে আসছে বাইসন, শিকারের সুযোগ উপস্থিত। পাণ্ডার কাছে রুদের ডাকবাংলায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সামনে দিয়ে বয়ে গেছে উত্তরবাহিনী কোয়েল। তার ওপারেই শুরু হয়েছে রাঁচি জেলার সীমানা। বনের ঢেউ দ্রে বুলবুল পাহাড়ের কোলে মিশেছে, ভূনুহাজার চারশ' ফুট উচ্চ তার চূড়া। দক্ষিণে নেডারহাটের আশ্রভেদী চূড়া। নেতারহাটের উত্তর কোলে রুদের হুর্ভেছ বন দিনের আলোডেও ছায়াচ্ছয় অদ্ধকার।

বাইসন শিকারের রীতি এই যে, হাঁকোয়া শিকারে মারা হয় না। পায়ে হেঁটে গিয়ে সবচেয়ে বড় মাথাওয়ালাটিকে শিকার করতে হয়। মেয়ে বাইসন বা অপ্রাপ্তযৌবন বাইসন শিকার নিয়মবিরুদ্ধ। ভোরের আলোতেই এদের শিকার প্রশস্ত, কারণ প্রথর দিবালোকে অরণ্যের গভীর গহনে এরা আশ্রয় নেয়।

শেষরাত্রে এদে আমায় শিকারে যাবার জন্ম ডাকল ওখানকার কিদের শিকারী রামা ভোজা ও মনবাহাল। তখনই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে প্রজাম তাদের সঙ্গে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক রামা ভোজা। পাতলা ছিপছিপে কচি বাঁশের মত নমনীয় দেহ, প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর। এ বনের আনাচ-কানাচ গলিঘুঁ জি তার নখদর্পনে, তাকে অমুসরণ করে চললাম। রাতের অন্ধকার তখনও বেশ গাঢ় রয়েছে। আমারের উৎসবে তারার বাতি তখনও মান হয়নি। মুরগির ডাক শুনে সময় অমুমান করে ডেকে এনেছে রামা। ভোর হতে তখনও বাকি আছে। গস্তব্য স্থান পাণ্ডার কিছু দ্রে। পথের ধারে ঘাসের উপর বসে উষার অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা। নিশীথের স্থিও ভল করে শোনা গেল বাঘের "অ্যা-ও-ও…"। নিজের সাথীকে ডাকছে—বলল মনবাহাল। কাছেই ওর মান অর্থাৎ থাকবার গুরা। বাখের

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের শব্দ এদের সুপরিচিত। এরা যে তাদেরই প্রতিবেশী।

অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে দেখে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ করে চলার পর দেখতে পেলাম দুরে পাণ্ডা নালার ওপারে কালো কালো অস্পষ্ট ছায়া। বাইনকুলার দিয়ে পরিকার দেখতে পেলাম বাইসনের মক্ত এক যুখ পাণ্ডায় ধারের थाला कायगाय कि घारम हरत राष्ट्राच्छ । अरमत्र मात्राफ इरल थूर সম্তর্পণে এগিয়ে যেতে হয় ওদের দৃষ্টির অন্তরালে। পাণ্ডার ধারে ধারে আমাদের পথ। শুকনো ডাল পাতা পথ থেকে আগেই সরিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল, যাতে পায়ের নিচে শুকনো পাতার ক্ষীণতম খচ্মচ্ শব্দও না শিকারকে চকিত করে তোলে। পাওা নালাটি বেশ গভীর এবং এঁকে বেঁকে চলে গেছে তার গতিপথ। বাইনকুলার দিয়ে আগে দেখে নিলাম যুথপতি কোথায়, তারপর তার কাছে যাবার জম্ম অভি সাবধানে পাণ্ড। নালার ভিতর দিয়ে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে কোনও ঝোপের আড়াল থেকে মাথা তুলে দেখে নিই, আবার এগোই। এমনিভাবে এগিয়ে যেখান থেকে তাকে বন্দুকের গুলির নাগালের মধ্যে পাব সেখানে আন্দাজ করে-शीरत शीरत नालात (थरक छेठलाम। छेरठेरे प्रिथ रम जयन हत्रा छ চরতে সরে গেছে কিন্তু আরও অনেকে আছে। পুবের আকাশ তখন ফরসা হয়ে এসেছে। ভোরের আলো আমার বন্দুকের ব্যারেলের উপর পড়তেই চক্চক করে উঠল, তাতে একটি বড় বাইসনের দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। সে "বাঁ-আঁ-আঁ" করে বিপদপুচক শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে যুথের সন্তর-আশিটি বাইসন চরা থেকে ক্ষান্ত হয়ে যে-যেখানে ছিল মুথ তুলে আমার দিকে ভাকাল। প্রথম সংকেত যে দিয়েছিল সে খুব জোরে "কোঃ—" করে শব্দ করল এবং মাথা ঝাঁকানি দিয়ে আমার দিকে এগুতে শুরু করল। নিমেষের মধ্যে আমি ভার মাধা লক্ষ্য করে গুলি করলাম, মাথা নাড়ায় লক্ষ্যভাষ্ট হল সে গুলি, কিন্ত



সঙ্গে সজে সভ্যবদ্ধ হয়ে সেই বিরাট যুথ মাথা নিচু করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এই-না দেখে আমার সঙ্গের শিকারীরা "ভাগিয়ে হুজুর, জান বাঁচাইয়ে" বলে নালায় নেবে দৌড়। আমি দেখলাম আর দেরি নয়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত আমার দিকে এগিয়ে আসছে প্রতিমূহুর্তে নিকট থেকে আরও নিকটে। বন্দুক তুলে সামনে যেটা বড় পেলাম ভাকে এক গুলি, ভার বিশাল দেহ পড়ে যেভেই আরেকটিকে, সে পড়ভে ওরা তখন পিছন ফিরে দৌড়ভে আরম্ভ করেছে। আরেক গুলি, দৌড়ে যাচ্ছে এমন একটিও পড়ে গেল। হুড়দাড় করে বাকিগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল বনের অন্তরালে। কেবল পড়ে রইল ভিনটি প্রকাণ্ড বাইসনের মৃতদেহ। কেবল মৃথপতি আমার হাত এড়িয়ে চলে গেল, তাকে আর শিকার করা হল না, এই ক্ষোভ রয়ে গেল।

#### সতেরো

## ( ১ )—। তথী

১৯১২ সাল। গিরিডি থেকে বদলি হয়ে সেটল্মেন্টের কাজে গয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এসে বাসা বাঁধলাম। শিকারে আমি তখনও শিক্ষানবীশ। নানা তীর্থগুরুর কাছে শিকারীর সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করছি আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে। শিকারের সুযোগ তখনও তেমন পাইনি, সখই বেশি। বড় বড় বনস্পতিবিহীন ছোট ঝোপঝাড়ের জঙ্গল, যাকে বলে বনছুলি, তার মাঝে বিক্ষিপ্ত অমুচ্চ কতকগুলি পাহাড় বনে ঢাকা, যার ওদেশী নাম ঘুটঘুরী। এই বনের রেশ গিয়ে মিশেছে দূর দক্ষিণের জঙ্গলে পাহাড়ে। সামনে অসমতল শস্তক্ষেত্র, মাঝে মাঝে এক একটি ছোট গ্রাম। গ্রামের অধিবাসী চাষী গৃহস্থই বেশির ভাগ, ভা ছাড়া আছে ভাদের চাষের কাজ করবার জग्र पतिस कामिया, पूँरेया, मूत्रश्त वरहिलया ; याता पिन पात पिन খায়-পরোপজীবী। ছোট ছোট খড়ের ঘরে থাকে তারা, এত ছোট দরজা যে, দাঁড়িয়ে ঢোকা অসম্ভব, বসে চুকতে হয়। এ অঞ্চলে বড়, বাঘের উপদ্রব কম। ভালুক, চিতা, বনছাগল (chinkara), চিত্রা হরিণ (spotted deer) এমন কি শম্বরেরও আগ্রয় এই সব ঘুটঘুরী। সামনের লোভনীয় শস্তক্ষেত্র বড়রা রাডের আঁধারে গা ঢেকে এবং ছোটরা দিনের যে কোনও নিরালা প্রহরে এসে শস্তে ভাগ বসিয়ে যায়। চিতা বাঘ এ অঞ্চলে প্রচুর। ফাঁক পেলেই ছাগল গরু এমন कि वलम् अत्मन भूरथत थान रय। अता यथन मानू सर्थरका राय ওঠে, ভীত গ্রামবাসীরা তখন ভূত বলে তাদের পুর্কো দিতে আরম্ভ করে। দরিদ্র কামিয়ারা সাধারণতঃ ঘরের বাইরেই শোয়, গরমের দিনে তো বটেই, শীতের রাতও কেটে যায় ঢাবায় আগুন জ্বেলে তার পালে শুয়ে বা মাটির বোড়সিতে ( মালসাতে ) আগুন কাছে নিয়ে। ভগবান এদের প্রতি উদাসীন, মাহুষ এদের প্রতি ফিরে তাকায় না,

মানুষখেকো চিভারাও এদেরই উপর করে অভ্যাচার। নিশুভি রাভে ঘুমন্ত পল্লীর আঁনাচে কানাচে জারা চোরের মত ঢোকে এবং প্রথমেই যাকে ধরে ভার হয় গলা নয় মুখটি কাম্ডে ধরে জীবন শেষ করে, কোনও শব্দ করবারও অবসর দেয় না। সাধারণ শিকারে এ জাতীয় মানুষখেকো চিভা সহজে মারা পড়ে না, অথচ বন্দুক বা ধনুক পেতেও এদের মারা চলে না, কারণ বাঘ বা অহ্য জন্তর মত এদের কোনও নির্দিষ্ট আবাস নেই। রাতে যাকে মেরে থেয়ে গেল, দিনে সেখানে খেতে আসে না, এমন কি সে গ্রামেও আসে না। জলল, ঝোপ, ঝাড় গাছের উপর এমন কি নালা বা গর্ভেও এরা লুকিয়ে থাকে বা বিশ্রাম করে। বন্দ্র পশুই যাদের খাত্য এবং গভীর অরণ্যচারী চিভারা বড় এবং পুষ্ট, এর নাম ওদেশীরা দেয় চিভোয়া বা সোনাচিভয়া। গ্রামের আনাচে কানাচে যে চিভারা ঘুরে বেড়ায় ভারা হয় পাংলা লম্বা, এদের বলে লর্মি। লোকেদের বিশ্বাস এ হুই আলাদা জাড়, কিন্তু সেটা মানতে পারিনি।

কখনও কখনও লোকালয়ে চিতা চুকেছে টের পেলে গ্রামবাসীরা চারিদিক ঘিরে ফেলে যাতে না পালাতে পারে। লোকজন এবং তাড়া থেয়ে কোনও ঘরের ভিতর চুকলেই তার দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয় তারা, তারপর সে ঘরের চালার উপর উঠে সেখানকার খাপরা সরিয়ে মারা হয়। আমার জ্ঞানা, অনেকবারই এরকম করে চিতা শিকার হয়েছে।

আমার এক বন্ধু রায়বাহাছর বিষুণদেও নারায়ণ সিংহ তখন লাতেহারে এস-ডি-ও। একবার এইরকম চিতা বাঘ ঘরে বন্ধ করা হয়েছে খবর পেয়ে গিয়ে ঘরের চালের উপর ওঠেন বন্দুক নিয়ে। খাপরা সরানর পর ঘরের ভেতর যথেষ্ঠ আলো পোঁছানোর আগেই বাঘ এক লাফ দিয়ে তাঁর পা কামড়ে ধরে। সৌভাগ্যক্রমে কামড়টা পা পর্যন্ত না পোঁছে পৌছয় তাঁর জুতার গোড়ালি অবধি। চিতা সেই জুড়ো নিয়ে মেঝেয় নামে। এই অত্কিত আক্রমণে স্তম্ভিত

বিষ্ণদেওবাব্ থতমত খেয়ে যান প্রথমটা, তারপর তাড়াতাড়ি খাপরার উপরে উঠে তিন-চার জায়গার খাপরা একসঙ্গে সন্থান হয়। বাঘ ততক্ষণ উত্বন ও হাঁড়িকুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে, পরে তাকে গুলি করে মারেন।

এই হাজারিবাগ শহরে, যেখানে সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলের বোর্ডিং, এই গরমের ছুটির আগেও ছিল, সেই সব বাড়িতে এক মেমসাহেব থাকভেন। তাঁকে স্থানীয় লোকেরা বলত কালী মেমসাহেব। ১৯২৭ সালের এক সকালে ভদ্রমহিলা সামনের দরজা খুলেই দেখেন তাঁর দোরগোডায় এক চিতা শুয়ে। তিনি তো তখনই দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁর বেয়ারা চাকররা জড় হয়ে হল্লা করায় বাঘ সেখান থেকে গিয়ে রান্ডার অপর পারে ঢোকে জাস্টিস সি. সি. ঘোষের কম্পাউণ্ডে এবং জানালা খোলা পেয়ে খালি বাডির ভিতরে। লোকজন তখনই দৌড়ে থবর দেয় কাছের পুলিশ ট্রেনিং কলেজে। সেখান থেকে, যেসব এ-এস-পি'রা শিক্ষানবীশ ছিলেন, তাঁরা তাড়াতাড়ি বন্দুক নিয়ে আসেন এবং জানালা দিয়ে কয়েক গুলিতে বাঘটিকে মারেন।

বাঁশডিহার বন্ধু বাব্ কালীপ্রসাদ সিংহের কাছে তখন শিস্তুত্ব নিয়ে শিকারের ট্রাকিং শিখছি। একদিন বনের ভিতর দিয়ে চলেছি, কালীবাবৃ, তাঁর অমূচর দলেলওযা এবং আমি। বিভিন্ন জস্ত জানোয়ার তাদের আপন আপন পথ দিয়ে যাতায়াত করেছে। পথরেখায় রেখে গেছে নিজেদের পায়ের ছাপ। কালীবাবৃ আমাকে চেনাচ্ছেন, "এটা হচ্ছে শেয়ালের পায়ের দাগ, তা তো দেখেই বৃঝতে পারছেন, কুকুরের পায়ের ছাপের মত ছাপ। এই যে শেয়ালের মতই পায়ের ছাপ কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন সামনের ছ-পা বড় পিছনের পায়ের চেয়ে এবং নথের চিহ্নও পড়েছে, এটা হচ্ছে হায়নার পায়ের ছাপ। এই গোল গোল পাঞ্জা বাঘের পাঞ্জার মত কিন্তু আকারে ছোট, এ হচ্ছে চিতার। এ খুরের দাগ শুয়োরের" ইত্যাদি ইত্যাদি। নতুন শিকারী তখন আমি, কল্পনা তখন আমার বড়বাঘ পর্যন্ত পৌছয়নি, চিতা ভাই বা কম

কি, সেও তো বাঘই বটে। কাঙ্গীবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "এখানে চিডা পাওয়া যাবে । " তিনি বললেন, "হাঁ। হাঁ।, নিশ্চয়ই। মারবেন ! তা আর কি আছে, কয়েকটা বক্রা (পাঁঠা) খাইয়ে দিলেই হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি রকম ! তাতে তিনি বললেন, "সারাদিন বনের কাছাকাছি ছার্গল চরাবার বন্দোবস্ত করব এবং ঘরে ফেরার সময় তাদের একটিকে সেখানে বেঁখে রেখে যাবো। চিতা সেই সাড়া পেয়ে ও দেখে তার লোভ জাগবে, কিন্তু দিনের আলোতে কাছে আসতে সাহস করবে না, কাছাকাছিই লুকিয়ে থাকবে। সদ্ধ্যার পর ছেরচরওয়া (যে ছেলেটি ছার্গল চরায়) সব ছার্গল নিয়ে ঘরে ফিরবে। একটি শুধু থাকবে পড়ে বাঁধা অবস্থায়। তাকে পড়ে থাকতে দেখে বাঘ মনে করবে ওটা বুঝি রয়ে গেছে, রাত হতেই ঝুসে তাকে ধরবে। এমনি ছ-একদিন হলেই চিতার লোভ বেড়ে যাবে, সে আনাচেকানাচেই থেকে যাবে। কোভে লোভে রোজই দেখে যাবে এদিকটা, তারপর একদিন পাঁঠা বেঁখে বসলেই সে যেই নিঃশঙ্ক হয়ে এসে ধরবে অমনি তাকে শিকার করা যাবে।"

চিতাকে ওরকম অভ্যাস করাবার মত আমার থৈর্য মানল না। কথা হল পরদিনই শিকারে আসব। কালীবাবু দলেলওয়াকে বললেন, "এখানে ডিপ্টি সাহেব চিতা মারবেন, শিকারের সব বন্দোবস্ত করে দিবি।"

আমায় সংবাদ পাঠালেন, সব প্রস্তুত, আপনি চলে আসুন।
বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে চলে গেলাম। জন্ত-জানোয়ারের পায়ে-চলা
পথের ধারে প্রকাণ্ড গ্রাড়া ছটো পাধরের চাঙড়। তারই একটির গায়ে
একটা শালগাছকে গোড়া থেকে সন্ত কেটে এনে ঠেস দিয়ে রাখা
হয়েছে, যেন ওটা ওখানেই জন্মছে। এমন কি যেদিকে তার
সাধারণত রোদ পেত সেদিকটি এখানেও রোদের দিক করে রাখা
হয়্মছে। গাছ লাগাবার এই কায়দা বা মাচায় পাতা দেবার রীতি
(পাতেড্না) দলেলওয়াই প্রথম শিথিয়ে দিল। কাটা শাল গাছটির

সক্ষে ছাচারটি ভালপালা দিয়ে পাথরের চাওড়ের উপর এমন একটা অস্তর্নাল ভৈরি করা হয়েছে যেখানে বসে স্বচ্ছক্ষে আত্মগোপন করা চলে, সেখানে গিয়ে বসলাম। আমাদের কাছে প্রায় পাঁচিশ ফুট লামনে পথের উপর বনকুলের ঝোপের সক্রে একটি পাঁঠা বাঁধা, আশেপাশে বাকিগুলি চরে বেড়াচ্ছে।

প্রান্তের পর যার। ছাগল চরাতে এনেছিল ভারা ছাগলগুলিকে নিয়ে ফিরে চলল গ্রামের পথে। যে ছাগলটি বাঁধা ছিল, দলের সব যাচ্ছে দেখে সেও যেতে চেষ্টা করল প্রাণপণে, কিন্তু সে যে বাঁধা, ঘরে ফেরার পথ তার রুদ্ধ। সে ডাকতে শুরু করল। যখন দেখল তার ডাক উপেক্ষা করে তার দলের আর সকলে দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে তখন গলা ফাটিয়ে আকুল ক্রেন্সনে মুখরিত করে দিল চারিদিক, "আমায় ফেলে যেও না, আসন্ন মৃত্যুর হাতে আমায় সমর্পন করে যেও না ভোমরা" এই যেন তার আপন ভাষায় বলতে চাইল।



আমার বিবেক কঠিন কঠে প্রশ্ন করল, "এ কি করছ, নিরীহ জীবকে হাত-পা বেঁধে মৃত্যুর কবলে ফেলে দিয়ে শিকার, এই কি পৌরুষ ।" কিন্তু শিকার করব বলে এসেছি, ফিরে গেলে যে চিত্তদৌর্বল্যের পরিচয় দেওয়া হবে। আমার হাতে তো বন্দুকই আছে, না না, ওকে আমি মারতে দেব না, তার আগেই চিতাকে মেরে ফেলব, নিজেকে এই বলে আখাস দিলাম বারবার।

রাত গভীর হয়ে আদে। পাথীরা অন্ধকার হতেই আশ্রয় নিয়েছে নিজেদের নীড়ে। বক্সপশুও আত্মরক্ষা করেছে তাদের নিরাপদ স্থানে, শুধু সামনে দাঁড়িয়ে ছাগলটি বাঁধা। ভয়ে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে। দেখছি মাঝে মাঝে তার হংস্পন্দন বন্ধ হয়ে আসছে। আমিও সমস্ত চেতনা জাগ্রত করে অপেক্ষা করে আছি। মনের ভিতর চলছে বিবেক ও শিকারস্পৃহার হন্দ। মনে মনে শুধু এই কামনা করছি ছাগলটির কাছে পোঁছনোর আগেই যেন চিতা আমার দৃষ্টিপথে পড়ে। হঠাৎ দেখি বনের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে ছাগলটির দিকে এগিয়ে আসছে প্রকাশু এক চিতা। বিহ্যুৎবেগে তুলে নিলাম আমার বন্দুকটি, তার ক্ষিপ্রগতিতে সে এগিয়ে আসছে, এসে পড়তে তার বিশ্ব হবে না, চঞ্চল চিত্তে এক গুলি। শন্দে চিতা এক লাফে অদৃশ্যু, গুলি তার লাগল না কিন্তু ছাগলটি যে বেঁচে গেল ভাতে একটা মহা স্বস্তির নিঃখাস ফেললাম। শুধু মাত্র তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হাতে আসা চিতা পালিয়ে গেল, সেজস্য হুঃখ হল না তা নয়, তবে অস্তরের স্বস্তি তার উপর ছাপিয়ে রইল।

## আঠারো

## চিতা—( ২ )

কালীবাবুর সক্রে চিতার অভিজ্ঞতা। কিছুদিন পরই পত্তই গ্রামের জমিদার বীরেন্দ্রবাবু আমন্ত্রণ জানালেন চিতা শিকারের। গয়ার দক্ষিণ আওরাঙ্গাবাদ মহকুমার পত্তই বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে অনেক ভেঁ ড়িহারের (মেষপালক) বাস। বীরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণে সেখানে যেতেই তিনি সানন্দে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। গ্রামের দক্ষিণে একটি গ্রাড়া পাহাড়, মস্ত মস্ত পাথরের চাঙ্গড় সাজিয়ে জুপীকৃত হয়ে আছে, তাতে অসংখ্য গুহা কন্দর। এই পাহাড়গুলির দক্ষিণ পাদদেশ থেকে চলে গেছে ঢালু, তার কোথাও কোথাও আবাদী ক্ষেত। এই পাহাড়ের পাদদেশেই দক্ষিণে আমবাগান এবং মাটির দেওয়াল খাপরার চাল একখানি ঘর, বীরেন্দ্রবাবুর পাকাপাকি শিকারের আন্তানা। বীরেন্দ্রবাবু এইখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। প্রমুখো ঘরখানি, তার মেঝেয় মস্ত ফরাস পাতা। ঘরের উত্তর দেওয়ালে ছটি ফুটো, যেখান দিয়ে শিকার করা হয়। ফুটো দিয়ে দেখা যায় পাহাড়টি এবং সামনেই খুঁটিতে বাঁধা কালো একটি পাঁঠা। তার আশেপাশেই অজন্ম ছাগল ভেড়া চরছে।

বীরেনবাবু বললেন, "খানিক দূরে যেসব বন আছে তা থেকে মাঝে মাঝে চিতা এসে আশ্রায় নেয় এই পাহাড়ের গুহায় কলরে এবং আশেপাশে যেসব ছাগল ভেড়া চরে তাদের ধরে খায়। এমনি যখন লোভে পড়ে, তখন কয়েকদিন থেকে যায় এখানে লোভে লোভে। সেই রকম সময়েই পাঁঠা বেঁধে আমি কবার শিকার করেছি। এবারও এরকম এসেছে, খবর পেয়েই আপনাকে খবর দিয়েছি এবং এদিকে ছাগল চরাতে পাঠাচ্ছি কদিন ধরে তাদের লোভ উদ্রেক করতে। বিকালে চিতা এসে পাহাড়ের মাথায় ওই পাথরটির উপর বসেছিল সতৃষ্ণ নয়নে এদিকে তাকিয়ে সন্ধ্যার অপেক্ষায়। একটু আগেও তার

মাথা দেখা যাচ্ছিল ওখান থেকে। অন্ধকার হলেই সে আসবে নিশ্চয়ই শৈ

\* সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে আসতে ছাগল ভেড়া নিয়ে যারা চরাতে এসেছিল, তারা চলে গেছে গ্রামে। মান জ্যোৎসার অস্পষ্ট আলোয় দেখা যাচ্ছে কালো ছাগলটিকে আসন্ন মৃত্যুর জন্ম অপেক্ষমান। তার সব আর্তনাদ ডাকাডাকি থেমে গেছে অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে, ত্রাসে। আমিও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত, আজ এলেই শিকার করব। মৃত্যুভয়ে কম্পমান পাঁঠাটিকে দেখে বড়ই গ্লানি অফুভব করতে লাগলাম। মনের ভিতর বয়ে চলেছে কত চিন্তার ধারা। নেশা এমনই জিনিস যে, সে যখন কাউকে পায়, পায় তার আয়ত্তের ভিতর, তার স্থায়-অন্থায় বিচারবোধকে দেয় আচ্ছন্ন করে। দৃঢ়মুষ্টি থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই শক্ত। মাতাল প্রতিদিনই প্রতিজ্ঞা করে মদ সে স্পর্শ করবে না, কিন্তু যখনই আসে নেশার সময় তার সংকল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। অনাহারক্লিষ্ট স্ত্রী-পুত্র আপনজনের মুখের গ্রাস, শেষ সম্বল ছিনিয়ে নিয়ে সমর্পণ করে নেশার বেদীতে। শিকারও তেমনিই নেশা। মাহুষের সহজাত করুণা মমত্বোধ তার কোমল অহুভৃতিগুলিকে অতিক্রম করে জাগিয়ে তোলে উত্তেজনাপূর্ণ উন্মাদনা, শিকারে সাফল্যলাভের তীত্র স্পৃহা। বিবেক এসে বাধা দেয়, কিন্তু ক্রমশঃ মন কঠিন হয়ে আসে, সে বাধা জোর পায় না।

হঠাৎ এক আর্ড চীৎকার "ন্যা—" তারপরই ছাগলটি লুটোপুটি থেতে লাগল মাটিতে। আমিও ক্ষিপ্রহাতে তুলে নিলাম বন্দুক। নিয়ম হচ্ছে চিতা এসে ছাগল মারবে, তারপর নিশ্চিন্তে বসে তাকে খেতে থাকবে, তখন ধীরে সুস্থে তাকে দেখে লক্ষ্য স্থির করে গুলি করা। কিন্তু মন তখনও অতটা নিরপেক্ষ ও কঠিন হয়ে যায়নি। পাঁঠাটিরও অসহায় মৃত্যু দেখে তখনই বন্দুক তুলে আর কোনও অবসর না নিয়ে আবছা অস্পন্ত আলোতেই এক গুলি করলাম। লক্ষ্যচ্যুত গুলি এনে দিল ব্যর্থতা।



মাসখানেক কেটে গেছে। গয়ার ভালুয়ারী আমে আমার ক্যাম্প।
সারাদিন কাজ পারদর্শন করে প্রান্ত হয়ে ক্যাম্পে ফিরে ঘোড়া থেকে
নামতেই কয়েকজন আমবাসী এগিয়ে এল "হুজুর এখনই শিকারে
যেতে হবে, চিতা একটা গরু মেরেছে ভারি সুবিধামত জায়গায়।"
সারাদিনের প্রান্তি ক্ষ্ধা ভৃষ্ণা নিমেষে সব চলে গেল শিকারের নামে।
তখনই বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাদের সলে।

গ্রাম ছাড়িয়ে কিছু দ্রে জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কিছুদ্র গিয়ে বনে ঢাকা একটি পাছাড়। পাছাড়ের শিশর থেকে একটি বিশাল প্রস্তরশ্বশু স্থানুর অতীতে স্থানভ্রপ্ত হয়ে গড়িয়ে নেমে এসে পাছাড়ের দক্ষিণ পাদম্লে থমকে দাঁড়িয়েছে ঈষৎ প্রদিকে হেলে। প্রায় বারে৷ ফুট উচু খাড়া সেই উপলখণ্ডের গায়ে একখানা বাঁশের সিঁড়ি গ্রামবাসীরা লাগিয়ে রেখেছে। তাই দিয়ে বেয়ে উঠে দেখি উপরটা বাটির মত, তার ভিতরে বসে আত্মগোপন করবার মত চমৎকার জায়গা। এই প্রস্তর

খণ্ডটি থেকে প্রায় দশ-বারো য়াত উত্তরে আরেকটি খণ্ড, ওটির চেয়ে আঁকারে কিছু ছোট, তার উপরটা চোখা। এটির ঠিক পশ্চিমেই পড়ে আছে মরা গরুটি। স্থির করলাম একাই বসব, কিন্তু সঙ্গী যারা ছিল তাদের মহা আপত্তি তাতে। "রাত্রে অজানা জঙ্গলে আপনি পথ চিনে ফিরবেন কি করে? ধরুন আমরা যদি ঘুমিয়েই পড়ি, আপনার ডাক নাই শুনতে পাই। এ আমাদের জানা, সাহসী লোক, একে কাছে রাখুন।" শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল।

পাথরের উপর বাটির মত গর্তে আমি একজন গ্রামবাসীকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলাম। অস্থা যারা এসেছিল চলে গেল। চারিদিকে নেমে এসেছে রাতের শুক্তা। চাঁদ আমাদের পিছনের আকাশে, তাই পাশের প্রস্তুরখণ্ডটি তার কালো ছায়া ফেলছে মরা গরুটির উপর। নিশুতি রাতে স্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করছি, মাথা উচু করলেই পাথরের কানার উপর দিয়ে দেখতে পাই গরুটিকে, আবার মাথা নিচু করলেই অদৃশ্য। বহুক্ষণ অপেক্ষায় নিরাশ হয়ে পড়ছি, আজ আর সে আসবে না, এমন সময় মরা গরুটির কাছে পাথরের ছায়ায় কি যেন চলমান, দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখি নিঃশব্দে চিতা এসে সবে খেতে বসেছে। আমিও উল্পান্ত হয়ে বন্দুকে হাত দিতেই আমার সঙ্গীও উৎসুক দৃষ্টিতে উচু হয়ে দেখল, দেখেই তার মুখ হাঁ হয়ে গেল, ঘন ঘন নিঃখাসের শব্দ হতে লাগল। ক্রমে তার গলা শুকিয়ে কাঠ। বন্দুক তুলেছি এমন সময় তার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এল খক্ খক্ খক্ কালী। হাতের বন্দুক হাতেই রয়ে গেল, চিতা অদৃশ্য। নিছ্ল বিরক্তি, ক্রোধ ও নৈরাশ্যই সার হল সেদিন।

আরও কিছুদিন কেটে গেছে, গয়ার বেরনা বালুগঞ্জে আমার ক্যাম্প। কাছেই বনাচ্ছাদিত প্রকাণ্ড পাহাড়। তার মাঝামাঝি থেকে এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া সমতল শীর্ষ আরেকটি পাহাড়ের ধাপ, পাহাড়ের পুব-উত্তর গা দিয়ে নেমে এসেছে। আরও পুব-উত্তরে পাহাড় জলল। মাঝধানে খানিকটা খোলা জায়গা ঝোপে-ঝাড়ে ভরা। এই সমতল মাথাওয়ালা পাহাড়টির চারিদিকে সোজা খাড়াই, একদিকে খানিক ঢালু, যেখানে-সেখানে ওঠা-নামার কয়েকটি পথ আছে। স্থির হল এই পাহাড়ে একদিন শিকারে যাব। এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে গেলাম একাই বদব। হাঁকোয়া শিকার। হাঁকোয়ারা বড় পাহাড়টির সংযোগস্থল থেকে চারিদিক খিরে হাঁকোয়া করে আসছে পাহাড় থেকে। সেই ওঠা-নামার পথের দিকে এবং পথের উপরেই বাঁধের উপর আমি বসেছি। আমার তুপাশে স্টপেরা লুকিয়ে আছে। হাঁকোয়ারা তুইয়ে চারে অথবা দলবন্ধভাবে তাদের নির্দিষ্ট জঙ্গলটুকুর হাঁকোয়া শেষ করে পাহাড়ের খাড়া ধারে এসে পৌছতে লাগল। যারা পেছিয়ে ছিল তারাও তাড়াতাড়ি করে উপর থেকে মনোহর দুশ্যের এবং ডিপ্টি সাহেব কি করে শিকার করেন দেখবার জন্ম উৎসুক হয়ে আগে যারা ধারে পৌছেচে তাদের আনন্দের অংশ গ্রহণ করতে আসতে লাগল এবং সামনেই অপর হাঁকোয়া যারা আরও পেছিয়ে আছে তাদের সঙ্গে হাঁকোয়ার চিৎকারে যোগ দিতে লাগল। আমি দেখলাম বাঘ তো এলই না অপচ এদের সমবেত চিৎকারে রীতিমত বিরক্তই বোধ হতে লাগল। কিন্তু আশার এমনি মোহ যে জঙ্গলটুকু নিঃশেষে হাঁকোয়া না হলে ভরা বন্দুকের গুলি বের করে নিতে পারি না। এমন স্বময় আমার ডান দিকের হাঁকোয়ারা যারা তখনও পাহাড়ের উপর, ডারা জনকয়েক চিৎকার করে উঠল, "বাঘ যা-ত হ্যায়, বাঘ যা-ত হ্যায়।" তাদের বলার আগেই আমার দৃষ্টিপথে এক প্রকাণ্ড কুঁদো চিতা বাঘ ঝোপ থেকে ঝোপের অন্তরালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে আসছিল। কিন্তু, উপরের হাঁকোয়াদের "বাঘ যা-ত হায়" শুনে প্রায় আড়াইশো তিনশে। হাঁকোয়ারা "বাঘ যা-ত হ্যায়" সমবেত ধ্বনিতে বাঘকে সচকিত অস্ত করে তুলল। স্টপ যারা ছিল তারাও উৎসাহের প্রাবল্যে "উহে হ্যায়, উত্তে যা রহা হ্যায়, উত্তে হ্যায়, মারিয়ে" ইত্যাদি নানারকম কর্ণভেদী চিৎকার আরম্ভ করল, যেন তারা না দেখালে আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। যদিবা বাঘ পিছনের হাঁকোয়াদের চিৎকারেও নির্দিষ্ট পথে আসছিল, স্টপদের এই সোরগোল চিৎকারে খোল মাঠের মধ্যে দিয়ে ল্যান্ড সোক্তা করে উপ্রথানে প্রাণ নিয়ে পালাল, আমার থেকে বহু দূর দিয়ে। শিকারীদের উৎসাহের আভিশয়ে, এবারও শিকার নিফুল হল।

সেবারকার ক্যাম্প শেষ হওয়া পর্যন্ত সে যাত্রায় গয়াতে আমার চিতা শিকার আর হল না, হল শুধু বিচিত্র অভিজ্ঞ**তা**।

## উনিশ

#### চিতা—(৩)

চিরবহমান কালের প্রবাহে পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই পাঁচ বছর কত স্মৃতিই রেখে গেছে, দিয়ে গেছে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। গ্রা সেট্ল্মেণ্টের কাজ শেষে বেতিয়া সেট্ল্মেণ্ট, ভারণব রাঁচি ও ধানবাদ ঘুরে আবার এসেছি ছোটনাগপুর সেট্ল্মেণ্টের কাজে। ইতিমধ্যে বাঘ বড় ও ছোট কয়েকটিই শিকার করেছি।

১৯১৭ সাল। পালামৌর পাটন থানার কাছেই আমার ক্যাম্প। পাটন থানার ঠিক উত্তর থেকে বহুদুর বিস্তৃত পাহাড় জঙ্গল। এখানে ভালুক চিতাই বেশি। মাঝে মাঝে বড় বাঘও আসে। হরিণ এবং অস্তাস্ত শিকারোপযোগী জন্ত জানোয়ারও প্রচুর। একদিন খবর পেলাম যে পাঁড়েঠাকুর রামের গ্রাম সগুনার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একট জঙ্গলের ধারে বাঘে বলদ মেরেছে। তখনই দেখতে চলে গেলাম সেখানে। গিয়ে সব পরীক্ষা করে দেখলাম চিতায় মারা, বড় বাঘের নয়। কাছে কোনও বড় গাছ ছিল না। ঘুটঘুরী ও নলবনের প্রান্তে কতকগুলি ক্ষেত ধাপে ধাপে নেমে গেছে। তার আলের উপর মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়। বলদটিকে মেরে একটি শুশু ক্ষেতের উপর ফেলে রেখে গেছে! সাবা করবার উপযোগী কোনও গাছ নেই। দেখে স্থির করলাম যেখানে বলদটি পড়ে আছে তার নিচের দিকের একটি ক্ষেতের আলের উপরকার কুলের ঝোপকে সামনে রেখে নিচু ক্ষেতটিতে গলা সমান গর্ত খুঁড়ে তার ভিতরে দাঁড়াব, যাতে আলের ওপর ঝোপের ভিতর দিয়ে আমার দেখা চলবে। সেই মত সব বন্দোবস্ত করতে বলে এলাম লোকজনদের।

সন্ধ্যায় আমার প্লেন বারে। বোরের বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে সেই গর্তের মধ্যে পশ্চিম-মুখো হয়ে দাঁড়ালাম। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে তার এক ধাপ উপরের ক্ষেতে মড়িটি পড়েছিল্। দুঁরে জলদের প্রাস্তঃ। জ্যোৎস্মা রাত। চুপ করে বদে আছি, এই আদে এই আদে, আশায়। একবার মাথা উচু করে দেখতেই চোখে পড়ঙ্গ মড়িটার উপর কি যেন একটা জানোয়ার লাফিয়ে উঠলা, তার মাথা এবং ঘাড় মড়ির ওপাশে ফোলা পেটের উপর নিয়ে দেখা যাছে। তখনও খেতে শুরু করেনি। তারপর যতদ্র সম্ভব নজর করে দেখলাম চিতাই বদে খাছে। একটু ছোট মনে হছে, চিতাই তো । হাঁয় তাই। বন্দুক তুলে হির করে একটি গুলি। আজও মনে পড়ে রাতের নিস্তর্কতা ভেদ করে শব্দ পেলাম পাই-ই-ই করে গুলিটা পার হয়ে চলে গেল, যাকে লক্ষ্য করে মারলাম সে পড়ে গেল। উঠে কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি

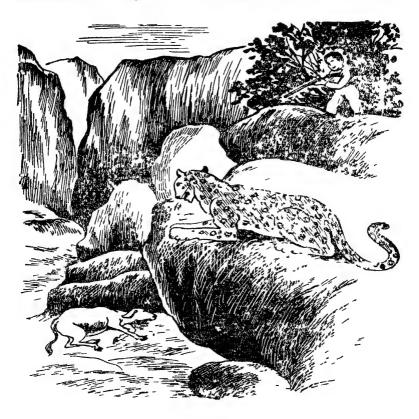

চিতা নয়, মন্ত এক কুঁদো বন বিড়াল। গুলি ভার দেহ এপার ওপার হয়ে চলে গেছে। তার ক্ষুদ্র দেহ গুলির প্রচণ্ড গভিবেগকে রোধ করতে পারেনি, ওর দেহের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গুলি তার স্বাভাবিক গভিতে চলে গেছে। কিন্তু কি করে কি হল ? ভাবতে লাগলাম, বিড়াল কি করে আমার চোখে চিতার মত দেখাল। জন্তু জানোয়ার বা যে-কোনও জিনিসকেই আমরা সাধারণতঃ স্মেন্ত্র সামনে দেখতে অভ্যন্ত এবং সেইভাবেই তাদের পরিমাপ দেখতে অভ্যন্ত। উপর থেকে যখন দেখি তখন সেই জিনিসই মাপে ছোট বা খাটো দেখায়, কিন্তু নিচের থেকে দেখতে গেলে দেখায় বড়। আমি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে (position) গর্তের ভিতর থেকে মাটির সমরেখায় আকাশের পটভূমিকায় দেখছিলাম, তাই এই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। এ একটা মস্ত শিক্ষা হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পর পাটন থেকে পশ্চিমে সুরুমা গ্রামে আমার অস্থায়ী আবাস স্থাপন করলাম। একদিন সকালে পাটন চলেছি বোড়ায় চড়ে। সেখানে কিছু কাজ আছে তাই সেরে আসতে। পথে পাটনের কাছে পশ্চিম-উত্তর কোণে পাহাড়-জঙ্গলের মাঝে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম জেঁজা-জেঁড়ে। পার হবার সময় চোখে পড়ল একটি ঘিসিয়ারি (ঘাসের উপর দিয়ে ভারি জিনিস টেনে নিয়ে যাবার দাগ) গ্রাম থেকে বনের দিকে চলে গেছে। দেখেই কৌতৃহল হল কোন জানোয়ার কি নিয়ে গেল গ্রাম থেকে। হয় বাঘ নয় চিডা হবেই। ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গের লোকজনদের মধ্যে থেকে একজনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘিসিয়ারি অনুসরণ করে বনের দিকে চললাম। সঙ্গের অস্থান্থ লোকজনদের বললাম গ্রামে গিয়ে সন্ধান নিতে কি ব্যাপার। ঘিসিয়ারি অনুসরণ করে প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাইল আন্দাজ গিয়ে দেখি অল্প জঙ্গলের মধ্যে একটি মরা বাছুর ঝোপের নিচে পড়ে রয়েছে। কাছেই একটি ঘুট্যুরী। পায়ের চিহ্ন ও গায়ে দাঁতের দাগ দেখে বুঝলাম চিতার কাণ্ড। ওকে সত্থ ওখানে

রেখে চিতা সরে গেছে। ইতিমধ্যে আমার যে লোকেরা গ্রামে সন্ধান দিতে গিয়েছিল তারা এসে গেল। তারা গিয়ে দেখে গ্রামের এক গোয়ালঘর থেকে ঘিসিয়ারির আরম্ভ। বেশ বড় গোয়ালঘর। মাটির থেকে সাত-আট ফুট উচু দেওয়াল, তার উপর হাত খানেক হাত-দেড়েক ফাঁক, তার উপর চালা। চিতা লাফিয়ে দেওয়ালের উপর উঠে, দেওয়াল ও চালের এই ফাঁকের ভিতর দিয়ে গোয়ালের ভিতরে চুকেছে ও একটি বাছুর মেরে সেটিকে মুখে করে লাফিয়ে আবার দেওয়াল পেরিয়ে বেরিয়ে মাটির উপর দিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। সকাল তখন সাতটা। যার গোয়াল সেতখনও জানে না যে চিতা তার বাছুর নিয়ে গেছে। অত গরু-বাছুরের মধ্যে তার খোঁজ তখনও পড়েনি।

স্থির করলাম চিতাটিকে শিকার করব। সঙ্গের লোকজনেদের বললাম, তোরা এখানে পাহারা দে, চিল শকুন এবং চিতা এসে নাথেতে পারে, আমি কাজ সেরেই আসছি। সোজা পাটন গিয়ে সেখানকার কাজ সেরে সুরুমা ক্যাম্পে ফিরে সেখানকার কাজও শেষ করে বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ফিরে এলাম যখন, বেলা তখন প্রায় সাড়ে তিনটে। কাছেই পাহাড়ের কোলের কাছে কতগুলি বিরাট বিরাট পাথরের চাঙ্গড় পড়ে, তারই কাছে মড়ি। লোকজন যারা পাহারায় ছিল তারা এমনি একটি আড়া পাথরের চাঙ্গড়ের উপর আমার বসবার জায়গা করেছে। একটি গাছ পাথরটির গা বেঁসে উঠেছে, তারই গায়ে, তাজা কেটে আনা কতকগুলো ডালপালা সাজিয়ে আমার বসবার জায়গা। ডাল-পাতাগুলি এমনভাবে নিচু করে সাজিয়ে বাঁধা যাতে নিচের থেকে চিতা আমায় দেখতে নাপায়। আমি তার উপর গিয়ে বসলাম এবং লোকজন সব চলে গেল।

সামনে আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট আন্দাজ দুরে পড়ে মৃত বাছুরটি। আমার চারশ'-পাঁচ রাইফ্ল্টি সামনে রেখে মড়ির দিকে নজর রেখে চুপ করে বসে আছি। মিনিট পনর কুড়ি কেটে গেছে।

হঠাৎ আমার পাশে একটা খুব মৃত্ত শব্দ শুনলাম। মাথা না ঘুরিয়ে আড়চোথে চেয়ে দেখি আমার কাছ থেকে পনর ফুট আন্দাজ দুরে পাঁচ ফুট আন্দাজ উচু একটি পাথরের চাঙ্গড়ের উপর ছান্তপুষ্ট প্রমাণ মাপের একটি চিতা পিছনের আরেকটি উচ্চতর পাথর থেকে লাফিয়ে নেমে সবে বসছে। আমাদের মাঝে কোনও রকম আবরণ বা অন্তরাল নেই। যে কোনও মুহুর্তে দে আমাকে দেখতে পারে। কিন্তু জর সমস্ত মনোযোগ তখন মড়িটির উপরে নিবদ্ধ। সেই সকালে রেখে গেছে, এতক্ষণ লোকজনের সাড়া পেয়ে আসতে পারেনি। ক্ষুধার্ত লোভাতুর দৃষ্টিতে সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে মড়িটির দিকে। ক্রমে সে সামনের তু-পা মেলে নিচু হয়ে বসল। বেলা আরেকটু পড়ার অপেক্ষায় তার শিকার পাহারা দিচ্ছে। আসন্ন ভোজের আনন্দে মসগুল। পিছনের ল্যাজটিকে আন্তে আন্তে বেঁকাচ্ছে ও দোজা করছে। শ্বাস রুদ্ধ করে বদে আছি কোন রকমে, নড়ঙেশই পড়ে যাবে ওর দৃষ্টি আমার উপর। সে নিচু হয়ে বসতেই আমার সামনের পাতার অন্তরাল এসে গেল তার চোখ ও আমার মাঝে। চট করে বন্দুক তুলে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতরে লক্ষ্যন্থির করে গুলি করণাম। লদু করে তার দেহ উপ্টে পড়ল পাথরের উপর থেকে, আমার soft-nosed expanding. bullet তার কাঁধের ডান দিক দিয়ে ঢুকে ওপারের বাঁ দিকের সাত ইঞ্চি চামভা উভিয়ে নিয়ে গেছে।

# কুড়ি মা

স্থৃতি ও অনুভূতি জীবনের পরপারে মানুষের সহগন্ধন করে কিনা জানি না, তবে এ জীবনে তারা এনে দেয় মাধুরিমা ও তীব্র আত্মগ্রানির জালা আমাদের সুকৃতি এবং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত ভূল-ভ্রান্তি হৃষ্ণৃতির প্রতিদানে। আমার শিকার-জীবনের ছ্-একটি এমন ঘটনার কথা মনে পড়ে যার কালো দাগ কালের প্রবাহে এভটুক্ও ধুয়ে গেল না মানসপট থেকে আজও। এ কাহিনী তারই একটি।

পালামে জেলার লেসলীগঞ্জে তখন আমার ক্যাম্প। ১৯১৭ সাল। ছোটভাই বিনয় এসেছে আমার কাছে গ্রীত্মের ছুটিতে। ঠিক হল একদিন তাকে নিয়ে শিকারে যাব। শৈশবে তার বন্দুকের শব্দে বড় ভয় ছিল। সে-বছর পুজোর সময় বাড়ির সকলে দেশে গেলেন পুজো উপলক্ষে, কেবল রাঁচীর বাড়িতে রইলাম আমি। সামনে ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা বলে কাছে রাখলাম আমার ছোট ভাইটিকে, তাকে শিকার শেখাব এই আখাস দিয়ে। তখন সে **ছোট বালক মাত্র। শহর ছাড়িয়ে মোরাবাদীর বিস্তৃত ঘোড়দৌ**ড়ের মাঠের গায়ে আমাদের বাড়ি। একদিন নির্জন মধ্যাক্তে দেখি মাঠের मात्य िक वत्म चाहि। वन्यूक देखति करत निरत्न हाउँ छाउँ क ডাকলাম, "থোকা শিকার করবে এসো।" নিশানা সব ঠিক করে जात्क कि करत्र कि कत्राख श्रव वर्षा अवश प्रिथिय पिनाम । वन्पूर्कत ঘোড়া টিপতেই চিল উল্টে পড়ে গেল এবং সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে "মার দিয়া"। সেই যে তার আত্মবিশ্বাস এসে গেল, ভারপর মোরাবাদীর আস-পাশের কত ঘুঘু এবং চাহা যে তার বন্দুকের লক্ষ্য হয়ে প্রাণ হারালো তার সংখ্যা নেই। ক্রমে সে বাঘ ভল্লক চিতা হরিণ সব রকম শিকারই করেছে এবং কালে খুব নামী শিকারী হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। আত্মবিশ্বাস এমনি জিনিস।

১৯১৭ সাল। আমার কাছে যথন এসেছে সে তথন বয়স তার কৈশোরের শেষপ্রান্তে, সবে কলেজে পড়ে। লেসলীগঞ্জ ইনস্পেকশান বাংলোর পাশাপাশি ছটি ঘরে থাকি আমি ও আমার সহকর্মী শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ। আমরা কেস-ওয়ার্ক করি। আমার একটি স্থানীয় ভূইয়া শিকারী ছিল। তাকে পাঠালাম জঙ্গলের কোথায় শিকার আছে সেই সন্ধানে। সে এসে সংবাদ দিহ তেত্রায়েন গ্রামের যে বন সেখানে একটা উৎস আছে যেখানে জল খেতে সব জানোয়াররা আসে।

বেশ বেলা থাকতে থাকতে আমরা গেলাম সেখানে শিকারের সন্ধানে। আমরা তুই ভাই এবং নগেন। তিনদিকে পাহাড় ঘেরা, তারই কোলে উৎসটি আর উৎসারিত জল জমে একটি জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে, তারই কিনারায় মাটিতে বসলাম আমরা কিছু দুরে দুরে। বিকেল ক্রমে সন্ধ্যায় পৌছল, সন্ধ্যায় আলোও মিলিয়ে এল রাতের আঁধারে। কিন্তু আমাদের প্রতীক্ষা সফল করতে কোন জানোয়ারের দেখা মিলল না। ও পাশের পাহাড়ের মাথায় শোনা গেল "জাঁয়া…ও…"। বাঘ তখন হাই তুলে ঘুম থেকে উঠে শিকার-অন্থেমণে বেরোচেছ, এ তারই স্বর। একবার পায়ের শব্দে প্রস্তুত হয়ে চেয়ে দেখি শেয়াল তার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাইতে চাইতে জল খেতে আসছে; নিরাশ হয়ে বন্দুক নামিয়ে রাখল ওরা, ওপাশে বিনয় ওনগেন। বৈহ্যাভিক টর্চের প্রচলন হয়নি সে মুগে, তাছাড়া সেটা কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ দিক, কাজেই অন্ধকারে বসেও কোন ফল হবে না জেনে সেদিন ফিরে এলাম।

প্রদিন সংবাদ এল শিকারের। কাছের অন্থ আরেকটি জঙ্গলে। তাড়াভাড়ি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। সামনে রথের চূড়ার মন্ত একটি পাহাড়, তার পিছনে পশ্চিমদিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে পর্বতশ্রেণী। পিছনে পাহাড়ের কোল বেয়ে সামনের চূড়াকৃতি উচু পাহাড়টিকে পরিক্রমা করে আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে

একটি সরু নদী, ভার এপারে কতকগুলি শাল ও মহুয়ার গাছ।
উচু পাহাড়ের ঠিক উল্টা দিকে নদীর এপারে একটি মাচা। উত্তরমুখো হয়ে পাহাড় সামনে রেখে তাতে বসল বিনয় ও নগেন। তাদের
কাছ থেকে কিছু দুরে পাহাড়ের পশ্চিমদিকের ঢালু যেখানে শেষ
হয়েছে তার উল্টা দিকে একটি মহুয়া গাছে আশ্রয় নিলাম আমি,
এক মাচায় তিনজন বসলে কারুরই শিকারে সুবিধা হবে না বলে।
গ্রীম্মের তপ্ত তৃষ্ণার্ত হাওয়া নদীর সব জল নিয়েছে শুষে, কেবল
বাঁকের কাছাকাছি মাচা থেকে কুড়ি গজ ও আমার কাছ থেকে ত্রশ
গজ দুরে নদীর শুকনো বালির মধ্যে খানিকটা জায়গায় জমে আছে
জল, অস্তঃসলিলা কোন উৎস থেকে চুইয়ে এসে, তাই একে বলে
চুঁয়া।

বেলা পড়ে আসছে। দিনশেষের আলোয় এসেছে উদাস গৈরিকের চেয়ে দেখি নদীর ওপারে পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে আসছে এক ভল্লকী ধীর মন্থরগতিতে, তার সঙ্গে হুটি বাচ্চা শিশু-মুলভ চাঞ্চল্যে ভরা। কখনও বা একটি দৌড়ে কিছুদুরে এগিয়ে যায় আবার ফিরে যায় মার কাছে। মুথে নাক লাগিয়ে আদর করে। দ্বিতীয় বাচ্চাটি দৌড়ে আনে, প্রথমটিকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করে, ভাবটা "মা কি একা তোমার নাকি, আমারও মা।" আবার হুজনে দৌড়ে এগিয়ে যায়, মার সঙ্গেখেলে লুকোচুরি। মাও মাতৃত্বেহে এদের তুষ্টুমা, চাঞ্চল্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চলে। মন বলতে থাকে, "আহা, এদের যেন গুলি না করা হয়, এদের অনাবিল সুথের মাঝে যেন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদ না ঘটায়।" ভাই এবং নগেনকে বার বার বলে দিয়েছিলাম তৃষ্ণার্ত জীবকে জল না খেতে দিয়ে গুলি করবে না। মা তার শিশুদের নিয়ে নেমে এল জলের ধারে। খাওয়া শেষ করে সবে ফেরবার দিকে চলতে শুরু করছে, এমন সময় একই সঙ্গে ছুই বন্দুকের গুলির শব্দ। ত্রস্ত মা-ভল্লুক আর্তনাদ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে করতে শিশুরাও ছুটে এ**ল** 



মার কাছে, যে মা তাদের একমাত্র আশ্রায়, সব বিপদ-আপদ ভয়ের স্চনায় যার ক্রোড়ে পায় তারা অভয় ও আশ্বাস। সাধারণত জল্প-জানোয়ার আহত না হলে শব্দ করে না, ভাবলাম আহত হয়ে চলে যাবে, তিলে তিলে মরবে তার চেয়ে শেষ হয়ে যাক। কি জানি কি যে ভাবলাম, কি যে হয়ে গেল, বন্দুক তুলে নিয়ে গুলি করলাম। লুটিয়ে পড়ল ভল্লুকের দেহ, 'মা' 'মা' করে আর্তনাদ করে উঠল বাচ্চারা। আরেকটা গুলি। পড়ে গেল একটি বাচ্চা তার মার কাছেই, যেন মার আশ্রায়ে চির বিশ্রাম নিল। দ্বিতীয় বাচ্চাটি উঁচু পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল, 'মা' 'মা' আর্ত ক্রেন্সনে মুখরিত করে সারা বনের স্তন্ধতা। পাহাড়ের মাথায় বন থেকে বনাস্তরে ধ্বনিত হতে লাগল সেই মাতৃহারা অবলম্বনহীন ভল্লুকশিশুর করণ ক্রন্দন

শুধু 'মা' 'মা'। যেন এক নিরন্তর খোঁজা, অশেষ জিজাসা 'কোপায়' ? যার কোন উত্তর নেই টু বুকের ভিতর থেকে কালা ঠেলে এল, একি করলাম! তার সে কালা আর সহ্য করতে না পেরে তাকে চুপ করাবার উদ্দেশ্যে গুলি ছু ডুলাম। একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার শুরু হল সেই কালা, শব্দ প্রচিত করল সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চলেছে যেখানে গুহায় হয়তো তার বাড়ি। আবার গুলি করলাম শব্দ লক্ষ্য করে। ভয় পেয়ে তার কালার বাইরের প্রকাশ থেমে গেল, চারিদিক নিশুকা।

আকাশে আলোর আভাষ তথন মিলিয়ে গিয়ে আঁধারে ছেয়ে গেছে চারিদিক। গাছ থেকে নেমে সরু একটি ডাল ভেঙে তাতে শুকনো পাতা কতকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আগার দিকে আগুন ধরিয়ে মশালের মত ধরে গেলাম যেখানে শুয়ে মা ও তার সন্তান। দেখলাম ছজনের গায়েই একটি একটি গুলির দাগ, আগের গুলি তাদের লাগেনি, আমারই গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে তারা। সঙ্গে বাচাছিল বলে মায়ের সেই ভয়াত চিংকার, গুলি লেগেছে বলে নয়।

ভূলে গেলাম যে, শিকার করতে, হত্যা করতেই তো গিয়েছিলাম, ভূপে গেলাম তারা হিংস্র পশু। মন জুড়ে রইল তীব্র বেদনা ও বিশ্বমাতারই রূপের বিকাশ, সে মা এবং যে রইল সে মাতৃহারা শিশু।

# একুশ

#### সাথী

শুনেছি ক্রেঞ্চ যুগলের মাঝখানে ব্যাধের নির্মম শর যখন টেনে দিল বিচ্ছেদের রেখা তখন শোকার্ত ক্রেটিঞ্চর করুণ দৃশ্য স্পর্শ করে আদি কবির অন্তর, তাঁর স্পন্দিত হৃদয় থেকে উৎসাহিত হয় পৃথিবীর আদি কবির বিশ্বরের ধারা।

১৯১৬ সালে আমি যখন জপ্লাতে অ্যাটেস্টেশানের কাজ করি তখন একদিন কুমীর শিকারে যাই। বিশাল আয়তন শোন নদের বক্ষে কোথাও কোথাও জেগে উঠেছে পীতাভ বালির চর, তাতে চ্পাচ্ছির



মেলা দূর থেকে দেখা যায়। এই পাথীরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে। শোনা যায়, একবার জোড় ভাঙলে তার সাথী চিরদিন থাকে নিঃসঙ্গ, পুরাতনের আসন শৃত্য থাকে, তবু নবাগতের স্থান হয় না সেখানে। ওথানকার লোকেদের বিশ্বাস, সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে এলে তুই সাধী নদীর তুই পারে আত্রয় নেয়, রাত্রিশেষে উষার আলোয় আবার হয় তাদের মিলন। এ ওখানকার অধিবাসীদের স্থির বিশ্বাস, এর অন্তথা বললেও তারা উড়িয়ে দেয়। যাই হোক, সেদিন বন্দুকে লক্ষ্য স্থির করে একটিকে মারতেই সেটি পড়ে গেল, বন্দুকের শব্দে অক্যান্য পাথী যার। বদেছিল উড়ে গেল। একটি পাথী কিছুদুর উড়ে গিয়ে যখন দেখল তার সাথী তার সঙ্গে গেল না, তখন ফিরে এল। কিছুদূর তাকে ডেকে ডেকে তার রক্তাক্ত দেহের চারিপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াল, শেষটায় ফিরে এসে বসল তার মৃত সঙ্গীনীর কাছে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় যেন বিশ্বকবির মধুঞ্জীর মত বলতে চায় "বিচ্ছেদ ঘটিও না, একই লোকে হউক আমাদের গতি।" সেই থেকে বছদিন আর পাথী শিকার করিনি। ক্রমে মনে এই প্রশ্ন জেগেছে পশু-পাথীদের মধ্যেও কি আছে সম্প্রীতি, একে অন্তের প্রতি মমন্ববোধ ? সম্ভানের প্রতি কি পশু কি পাথী সকল মায়েরই দেখছি অসীম ত্মেহ, যতদিন সে শিশু পাকে, কিন্তু সঙ্গীর প্রতি ? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম একদিন। সে চিত্র জ্বলন্ত রেখায় আঁকা রয়ে গেছে মানসপটে।

১৯২০ সালে জামুয়ারির আরম্ভ। সবে গভর্নরের শিকার শেষ হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার মিঃ কিল্বী এসে বললেন যে, বাঙ্গলাদেশ থেকে তাঁদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু সন্ত্রীক শিকারে আসতে চান, তার জন্ম উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে। মিসেস কিল্বীর একান্ত ইচ্ছা এমন জায়গায় তাঁদের ক্যাম্প করতে হবে যেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। সারা পালামো জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মানসপটে একে একে ফুটে উঠলো। তারমধ্যে শিকার এবং ক্যাম্প করার উপযোগী ছটি জায়গার কথা বিশেষ করে মনে হয়। এক সারুওতপাট, দ্বিতীয় সেরেন্দাগ। চারহাজার ফুট পাছাড়ের শিখরে সারুওতপাট। অতি অপূর্ব স্থান সম্পেহ নেই, কিন্তু বড়ই চুর্গম। গাড়ি সেথানে যায় না, হেঁটে এই খাড়াই উঠতে হয়, তাই সে জায়গাটি নির্বাচন-স্ফুটী থেকে বাদ দিলাম। সেরেন্দাগ কেমন হবে দেখবার জন্ম মিসেস্ কিল্বীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ডালটনগঞ্জ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে লাভ পার হয়ে কিছু দূর গিয়ে গভীর বনের ভিতর পথরেখা গেছে নিশ্চিক হয়ে। পথ হারিয়ে ফেললাম। কোন্দিক দিয়ে যাব ভাবছি, এমন সময় শুনতে পেলাম মোষের গলার কাঠের ঘনীর শব্দ। মোষ যখন চরছে সঙ্গে চরওয়াহা আছেই—অফুমান করে চিৎকার করে ডাকলাম। প্রত্যুত্তর দিয়ে কিছু পরে কাছে এসে দাঁড়াল রাখাল ছেলে, যাকে ওরা বলে চরওয়াহা। সেরেন্দাগের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, খুব কাছেই আমাদের গন্তব্য স্থান. জঙ্গলটা পেরোলেই গ্রাম, তার উপকণ্ঠে। বললাম "তুই আমাদের মটরে চল আমাদের পথ দেখিয়ে দিবি'', তাতে তার মহা আপত্তি। "না হুজুর, বাঘে আমার মোষ মেরে দেবে, আমি এখান থেকে সরলেই ।" সে কি রে, এখন সকাল ন'টা, প্রামের এত কাছে, এক্ষুনি ফিরে আসবি, এর মধ্যে বাঘে মোষ মারবে—এও কি একটা কথা হল ? ১চল চল।" কি আর করে, শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে নিয়ে চলল। সেখান থেকে মাত্র তুশ' গজ দূরে জঙ্গল শেষ হয়েছে, একটু আগেই সেরেন্দাগ প্রাম। আমাদের গম্যস্থানে পৌছে দিয়ে সে তথনই ফিরে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে রাজপথ। বরেসাঁড়ের দিকে রাস্তার পশ্চিম ধারে ওপারেই একটি থুব নিচু পাহাড়, যেন কোন মহাকায় দৈতোর পাশবালিশের মত দেখতে। গাড়ি রেখে আমরা তার উপরে উঠে গেলাম। চেয়ে দেখি সামনে অপরূপ শোভা। বহুদূরব্যাপী ঢালু বেয়ে নেমে গেছে অরণ্যের ঢেউ, দূরে উত্তরবাহিনী কোয়েলের রূপালী রেখা, তার ওপারে শান্ত সমাহিত পাহাড়, অঙ্গে তার বনের আবরণ, সকালের আলোয় প্রদীপ্ত। তার চারহাজার ফুট উচ্ চৃড়।

সুরগুজারাজ সীমানায় ঢালু পালামৌর অধিকারে। মিসেস্ কিল্বা মহাখুশি। সেই নিচু পাহাড়টির উপরেই হবে ক্যাম্প। কোথায় কোন্ তাঁবু হবে সব কথা হয়ে গেল। সেরেন্দাগ থেকে ফেরবার পথে দেখি সেই রাখাল ছেলেটি বসে কাঁদছে, যেটুকু সময় সে অকুপস্থিত ছিল তার মধ্যেই বাঘ এসে তার ছটো মোষ মেরে দিয়ে গেছে। আমরা তাকে সেই মোষ ছটির মূল্যস্বরূপ টাকা দিলাম কিন্তু তাতে তার হুঃখ কিছু মাত্র প্রশমিত হল না। সে বার বার বলতে লাগল 'টোকা দিয়ে আমি কি করব, ওদের যে ছেলেবেলা থেকে হাতে করে বড় করেছি, ঘরের লছমী ছিল ওরা।'

২২শে জামুয়ারি সন্ধ্যায় মিঃ কিল্বীর সম্মানিত অতিথিরা এলেন, লেডী ও স্থার হেনরী হুইলার, বাংলার তদানীস্তন চীফ্ সেক্রেটারী। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলেন স্থার হেনরী। শিকারের বন্দোবস্ত হিসাবে কদিন থেকে আমরা বাঘের সম্ভাবিত গতিপথে মোম বাঁধবার ব্যবস্থা করেছি। ২৩শে সকালে সংবাদ এল কাছেই কোয়েলের ঠিক পশ্চিম পারেই জঙ্গলে বাঘে মোম মেরেছে। মাচা ইত্যাদি আগেই প্রস্তুত ছিল। সকালেই সেই বনে চলে গেলাম আমরা শিকারের জন্ম প্রস্তুত হয়ে।

মাচাগুলির সামনে দিয়ে ডানদিক থেকে বাঁয়ে ঘুরে গেছে একটি ছোট নালা। একেবারে ডানদিকের মাচায় আমি, আমার পাশের মাচায় মিসেস্ কিল্বী একা, তার পাশেরটিতে লেডী ও স্থার হেনরী ছইলার এবং সবচেয়ে বাঁয়ে মিঃ কিল্বী। আমার ও মিঃ কিল্বীর ছ'পাশ থেকে ক্রমে সামনের দিকে এগিয়ে গাছের উপর স্টপরা। আমাদের উপ্টোদিকে কোয়েলের পার থেকে হাঁকোয়ারা অর্ধচন্দ্রাকারে উত্তর থেকে দক্ষিণমুখো হাঁকোয়ার জন্ম প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। খুব ঘন শালের বন দৃষ্টিপথ রোধ করে। যেখানে একটু ফাঁকা জায়গা সেখানে উল্বাস ও বন্ম খেলুরে ছেয়ে আছে। বন্ম খেলুরের গাছ লম্বা হয় না, বড় বড় ঝোপের মত হয়। হাঁকোয়া আরছে হাঁকোয়ারা খুব জোর একবার



করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কিছু পরে হঠাৎ পাশের মাচা থেকে মিসেস্ কিল্বী ভীক্ষকণ্ঠে চিৎকার করে মিঃ কিল্বীর নাম ধরে ডাকতে লাগলেন "এখানে এসাে, আমি ভামায় দেখিয়ে দিতে পারি কোথায় বাঘ আছে" (Come here, I can show you where the tiger is.) এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘাঁউ করে এক গর্জন করে বাঘ স্থার হেনরী ও মিসেস কিল্বার মাচার মাঝখান দিয়ে পিছনে পালিয়ে গেল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। অদ্রে একটা খস্ খস্ শব্দ লক্ষ্য করে সজাগ হয়ে রইলাম, খেজুর ঝােপের ভলা থেকে বেরিয়ে এল বিরাট এক ভল্লক। যদিও বাঘের শিকার, অন্থ জানােয়ার মারা নিয়ম নয়, তব্ও বাঘ ভা পালিয়ে গেছে এই মনে করে বন্দুক তুলে মেরে দিলাম তাকে, সঙ্গে সঙ্গে বিকট

আর্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠল<sup>ি</sup> সারা বনের গুরুতা। কিন্তু এ-ভো শুধু যে আহত তার আর্তনাদ নয়, কি ব্যাপার ? চেয়ে দেখি বিকট আর্তনাদ করতে করতে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল আরেকটি ভল্লক আয়তনে আহতটির চেয়েও বড়—তারই সাধী। কাছে এসে দেখল ওর গা দিয়ে রক্ত ঝারে পড়ছে, কিছুক্ষণ ওকে সাম্বনা দেবার চেষ্টা করল, তারপর যখন দেখল ওর চলার ক্ষমতা নেই তখন সাম্নের হু' পা দিয়ে তার বিশাল দেহ কোলে তুলে নিল। আসল্ল বিপদ, মৃত্যু কোন কিছুই ভাকে টলাল না, একা স্বচ্ছন্দে পালাভে পারত, তাও সে গেল না। সাথীকে বুকে তুলে নিয়ে বিপদ উপেক্ষা করে বনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হাঁকোয়াদের সামনে পড়তেই তারা ওদের প্রাণপণে আটকাবার চেষ্টা করল কিন্তু তুজনের গর্জন শুনে ও তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্ভীক গতি দেখে প্রাণভয়ে সরে দাঁড়াল। নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম। ত্র'চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল ত্র'ফোঁটা অঞ্। স্বকৃত অপরাধের কথা ভেবে এত তুঃখ হল, মনেপ্রাণে কামনা করতে লাগলাম বিপদের মুখ থেকে তার সঙ্গীকে যেমন করে উদ্ধার করে নিয়ে গেল, মৃত্যুর গ্রাস থেকেও যেন ডাকে স্যত্নে ঢেকে রাখতে পারে। চাই না আমার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি, গুলি যেন তাদের विष्ट्रिष ना घटेाय ।

\* \* \*

কিন্তু সেদিন অন্ত একটি ত্র্ঘটনা আমাদের জন্ত অপেক্ষমান ছিল। হাঁকোয়া চলছে। হঠাৎ একদিকে হাঁকোয়াদের মধ্যে খুব গোলমাল শুরু হল। একটুক্ষণ থামে আবার শুরু হয়, আবার থামে আবার শুরু—এমনি করে চলল। কি ব্যাপার ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। জারপরই কানে এল বাঘের গর্জন সেইদিক থেকে। দেখি, হাঁকোয়ারা চুপচাপ ডানদিক দিয়ে ফিরে চলেছে। ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হল রে ? হাঁকোয়া শেষ কর"। ভাতেও ভারা চলে যাচ্ছে দেখে যাঁরা মাচায় আছেন তাঁদের বসে থাকতে বলে আমি নেমে গেলাম

দেখতে কি ব্যাপার। যেদিকে গোলমাল হচ্ছিল সেদিকে গিয়ে হাঁকোয়া যাদের দেখলাম ভাদের জিজ্ঞাসা করতেই ভারা বলল, বাঘ একজনকে মেরে ফেলেছে। প্রথম যে মিসেস্ কিল্বীর মাচার পাশ দিয়ে পালায় তারই জোড়া এটা। এগিয়ে গিয়ে দেখি মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে লোকটি, বাঁ হাতটা মেলা রয়েছে। বাষের মস্ত থাবার এক আঘাতে মাণার চামড়া ছিড়ে খুলির হাড় বেরিয়ে পড়েছে। বাঁ বাহুর উপর আরেক থাবার চিহ্ন, সেখানেও গভীব ক্ষত, হাড দেখা যাচ্ছে। পরনে খাটো ধৃতি ও জামা। দূর দূর গ্রাম থেকে এরা হাঁকোয়া করতে আসে। অনেক সময় রাত্রে আর গ্রামে ফিরে যেডে পারে না, তাই সামাশ্র কম্বল যার যা থাকে পালামৌর তুর্দান্ত শীতের রাত্রে শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসে। সেটা সঙ্গেই থাকে কাঁধের উপর বা পিঠে বাঁধা। এরও একটি কম্বল পুরু করে ভাঁজ করা কাঁধের উপর ছিল, সেটা পাশে পড়ে রয়েছে। হাঁকোয়ারা এগোডে এগোতে সামনে দেখে বাঘ। সকলে মিলে হল্লা করাতে সে একটু এগোয় এবং কিছু দূর গিয়ে বসে। আবার আর সকলে জড়ো হয়ে দ্বিগুণ চিৎকার করে, আবার এগোয় সে, এইভাবে চার-পাঁচবার এগিয়ে সে মরিয়া হয়ে ফিরে দাঁড়ায়। মিসেস্ কিল্বীর শিকারের রীতিবিরুদ্ধ চিৎকারে বোঝে সামনে লোক আছে, ভাতে ভার সন্দেহ জাগরুক হয়। প্রথম বাঘের গর্জনে বুঝেছিল যেদিকে ভাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেদিকে বিপদ আছে। মিসেস কিল্পীর চিৎকারের অস্য ফল হল এই ভল্লুক তার নিজের পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে বনের অন্তরাল দিয়ে লুকিয়ে যেতে গিয়ে আমার সামনে পড়ল। ভারপর গুলির শব্দ ও ভল্লকের আর্তনাদে সন্দেহ আশব্দা আরও ঘনীভৃত হল। তাই তথুনি সে মরিয়া হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। ভল্লককে গুলি করা শিকারের রীতিবিরুদ্ধ না হলেও আমার ঠিক উচিত হয়নি, কিন্তু আরেকটা বাঘ যে থাকতে পারে এটা অমুমান করিনি।

কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম লোকটি মরেনি। বাঘ তার

কাঁধের কম্বল কামড়ে ধরে লোকটিকে ধরেছে মনে করে মনের সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে ফেলে পালিয়ে যায়। কম্বলটি দেখলাম। যেখানে কামড়েছে সেথানে চাপ ঝেঁধে গেছে। যেন হাইছেলিক প্রেসারে চাপা।

় মাচায় যাঁরা আছেন তাঁদের ডেকে বলে দিলাম শিকার হবে না. বাঘ মাত্রুষ জ্বম করেছে। ভালটনগঞ্জ থেকে যাবার সময় তদানীস্থন সিভিল সার্জন রায় বাহাত্বর শ্রীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছ থেকে প্রাথমিক চিকিৎদার সরজাম সহ একটি বাক্স এনেছিলাম ৷ সঙ্গে সেটি ছিল। তা থেকে টিংচার আওডিন দিয়ে, ক্ষত পরিষ্কার করে কার্বলিক দিয়ে পুড়িয়ে তখনই জঙ্গল থেকে পাৎলা গাছ কাটিয়ে তার সাহায্যে মই-এর মত ফুেচার বানান হল এবং তাতে শুইয়ে লোকটিকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল। আমার নিজের গাড়ী ছিল না। মি: কিলবীর মোটর চাইতে তিনি বললেন, "একটু পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—all that he requires is washing with clean water." যাই হোক, তা যে নয় তা তাঁকে বলে লোকটিকে ষোলজন বাহক দিয়ে সেই অবস্থায় পত্রপাঠ ডালটনগঞ্জ হাসপাতাল অভিমুখে রওনা করে দিলাম। ব্যবস্থা করলাম যাতে কিছু দুর অন্তর অন্তর বাহক পরিবর্তন হয়। ওখানে এ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন ছিলেন প্রীবিমল রায়। তাঁর কাছে চিঠি দিলাম যাতে চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় এবং যে-কোন মতে হোক ওর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ভাগ্যক্রমে লোকটি সব চেষ্টা সার্থক করে মাস্থানেক পরে সেরে উঠল।

শিকারের অস্থ খবর থাকা সত্ত্বেও সেদিন আর শিকার হল না।
এই ব্যাপার ঘটে যাওয়ায় হাঁকোয়াদের ভেতর একটা বিষাদের ছায়া
পড়েছিল। তারা আর সে উভ্তম নিয়ে হাঁকোয়া করতে পারবে না
জেনে আমিও সে চেষ্টা থেকে বিরম্ভ হলাম। সেদিন অভিধিরা স্থান
পরিদর্শন করে কাটালেন।